

# অসাথ্য সাধন

প্রকাশক— শর্মা ব্যানাব্দি এও কোং ৭৩ নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

> বঞ্চের উদীয়মান চিত্রশিল্পী— শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বস্তু কত্তক চিত্রান্ধিত।

প্রিণ্টার—বিজয়ক্রফ দাস।
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস।

১৪নেং জ্বগন্নাথ দত্তের লেন,
গ্রহণার, কলিকাতা।

অসাধ্য সাধন প্রণেভার ঐন্দ্রজালিক লেখনী প্রস্ত বি**ভীষণ** ।

কুহেলিকাচ্চন্ন, গোমেন্দার গন্ধ তৃইশত পৃষ্ঠার অধিক। রঙীন ছবিতে ভর। উত্তম উজ্জ্বল বাধাই শীল্প প্রকাশিত হইবে।

# আমার কথা

নিরুপমার প্রচারক্রণ আমার এই উপস্থাস্থানিকে মনোনী ভ করিয়া পরম বাধিত করিয়াছেন।

এথানি আমার নিজস্ব রচনা নহে—বোল বংসর পূর্বে পঠিত একথানি ইংরাজী উপত্যাসের ছায়াবলম্বনে রচিত—রচ্যিতা স্থবিখ্যাত ইংরেজ উপত্যাসিক গায় বৃথবী সাহেব—যুতদ্র স্বরণ হয় বইথানির নাম ছিল "ভাক্তার নিকোলার এক্সপেরিদেওট।"

বইথানি আমি অত্বাদ করি নাই—ক্তির কল্পান্ত্কুকে বাংলার অতৃল ঐথর্যাে মণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালীর নিজন্ম করিবার চেষ্টা করিয়াছি সার্থকত। কড়টুক ইইয়াছে তাহ। চিরসহিঞ্পাঠকপাঠিকাগুণের বিচার্য।

ঘটনার অসাভাবিক অনেক বিষয়কে আমি স্বাভাবিক করিতে
প্রয়াস পাইয়াছি। পুতকন্ত সামাজিক ও নৈতিক মন্থব্যের জন্ত আমি
সম্পূর্ণ দায়ী; আমি নিজে যাহা সত্য বলিয়া অন্তত্ত্ব করিয়াছি তাহাই
লিপিয়াছি—তবে কোন মতামতই বপন সক্ষ্বানী সম্মত হয় না এগুলিও
হইবে না, কিন্তু যতক্ষণ না কোন যোগ্য ব্যক্তি আমাকে অন্তর্জ
ুবুঝাইয়া দিতে পারেন ততক্ষণ এ মন্তব্য প্রকাশে আমি অধিকারী।

পুন্তকের নবম ফর্মার প্রফ দেখিবার সময় জনৈক বন্ধুর নিকট ভানিলাম ঠিক এই ঘটনাবলঘনে বাঙ্গালায় আর একথানি পুন্তক প্রকা-শিত হইয়াছে; হইলেও আমার অনুমান তু'একটা প্রধান চরিত্রের সামঞ্জন্ত ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের সহিত কোনরপ একা থাকিবে না।

বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মূদ্রাকর প্রমাদের হস্ত ইইতে অব্যাহতি পাই নাই—দ্বিতীয় সংস্করণে সেটুকু দূর করিয়া—চিত্রসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া কলাছরাগী বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার সস্কোষ বিধানে হত্ববান থাকিব।
শারদীয়া

১৩২৯ } রচিক্সিত

# প্রকাশস্কর "নিবেদন।"

ষষ্ঠ বর্ষের নিরুপমা পুরস্থার প্রবাশিত ছইল। এবারে ক্ষুদ্র গল্পের পরিবর্ত্তে একথানি উচ্চ শ্রেণীর উপক্রাসকে চিত্রভূষিত করিয়া নিরুপমার অদুইবিধাত্রী পাঠিকাগণের করকমলে দিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া বড় সম্ভোধ—বড় ভৃপ্তি পাইয়াছি।

এ যাবং কোন কোন তৈল প্রচারকই উপহারের জন্ম এরপ স্মৃদ্রিত স্বর্গিত স্থিতিত পুশুক প্রকাশে সক্ষম হয়েন নাই—এটা কেবল আমা-দের গৌরব নাই— যাদের করণায় নিরুপমা এ গুরু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে স্বাকৃতি ক্ষেত্র বালালায় কেশতৈল বিলাসী ও বিলাসিনীগণেরও আনন্দের কথা। তাঁদের সাহায্য ব্যভীত এ ব্যাপারে কিছুতেই ক্রতকাধ্য হইতাম না। কেশতৈল ব্যবহারের দলে সঙ্গে বন্ধ সাহিত্যের উন্নতির হেতৃভূত হওয়াটা কি গর্মের কথা নয় ?

রচয়িতা আমাদের জনৈক শ্রংকর বন্ধু ও সাহিত্য জগতে একান্ত অপরিচিত নহেন—আমাদের জন্ম তিনি বণেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া এই অভুত লোমাঞ্চকর্ঘটনাবিজড়িত কৌতৃহলোদ্দীপক উপন্তাদ পানির এক দহস্র প্রকাশের অধিকার দিয়া আমাদের স্নেহের ঋণে বন্ধ করিয়াছেন কারণ এ পুত্তক স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাঁহার পক্ষে ্র্থিক্তর লাভজনক হইত।

চিত্রের জন্ম বাঙ্গালায় উদীয়নান চিত্রশিল্পী শ্রীয়ত বিনয়কৃষ্ণ বস্তুর নিকট আমরা বিশেষ কৃত্তর তাহার ঐকান্তিক চেটা না গাকিলে এত সত্তর চিত্রের অন্ধন ও প্রস্তুত করণ হইয়া উঠিত কিনা সন্দেধ।

নক্ষীবিলাদ প্রেদের লক্ষী হৃহধন শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র মিত্র গোড়া কাটিয়া আক্ষায় ধুব জল ঢালিয়াছেন—আর দেই জল যোগাইয়াছেন ভাহার প্রাইমমিনিটার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেজনাথ বস্ত—এ দের ধন্যবাদ দিতে হইবে কারণ শেষে এই জল ন। পড়িলে এ বংসর আর মৃথদেখান ভার হইত।

আগামী বৎসরের জন্ম এমন একটা আয়োজন হচ্চে যা পেরে উঠব কিনা জানিনা তবে দেশের ভাই বোনেদের শুভইচ্ছার উপর ানভর করে অকুলে ঝাঁপ দিলাম।

অহুগত---

শৰ্মা ব্যানাজ্জি এণ্ড কোৎ

# 20 JUAS



#### প্রথম পরিচ্ছের।

ছেলেবেলা থেকেই "ছুই ছেলে" বলে গ্রামে একটা স্থ্যাতি ছিল ওনেছি—আমার মতন এক ওঁ যে, আমার মত ডাংপিটে, আর কেউ ছিল বলেও ওনিনি—যদিও এ বৃদ্ধ বয়সে আমার বাদালাব্যাপী যশঃ তাহার বিপরীত্যানিনী।

কেন যে এত তুই ছিলাম তা এখনও ব্ৰতে পারি না—জ্ঞান হয়ে মবিধি বিশেষ যে কোন ছুঠানী করেছি তা মনে পড়ে না—মনে পড়ে আমার অকুতোভয়—আমার সাহ্স যথেষ্ট বেশী ছিল; তার কারণ আমার বেশী দায়ীয় ছিল না। আশৈশব আমি বন্ধনবিহীন। এই নিরাজীয়তা আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে কত যে মর্মপীয়া দিয়াছে, এই তিমিতদৃষ্টি কীণচক্ষ্ত্টী হইতে কত যে জল ফেলাইয়াছে তাহা আছু আর বিশিব না—কারণ তাহা তইলে যাহা বলিতে বিদ্যান্থি, তাহা আর বলা হইবে না।

অতি শৈশবে এই পিতৃমাতৃহীন বালকটীকে আশ্র দিয়াছিলেন এক দ্ব-সম্পর্কীয় দাদামহাশর। তাঁহার ঋণ শোধ করাতে। পরের কথা—6েটা করিবার অনেক পূর্বেই তিনি সুগ-তৃঃপের অতীত হইয়াছিলেন; স্ত্রাং তাঁহার পবিত্র-স্বৃতির উদ্দেশে শ্রেজাপুপাঞ্জি ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারি নাই।

তারপর কেমন করিয়া যে এল্ট্রান্স পাস করিয়া কি সাহসে মেডি-ক্যাল কলেজে চুকিয়াছিলাম তাহ। নিখুঁত ভাবে মনে না পড়িলেও এটা বেশ জানি বে বরাবর পরের সয়ায় মানুষ ইইয়াছিলাম। যখন fifth year এ পড়িতেছি তথন দালামহাশ্রের মৃত্যু হয়, স্বতরাং আর পড়া সম্ভব ইইল না—কলেজের প্রিন্সিপাস সাহেব কি গুণেজানিনা এ হতভাগাকে বড় ভালবাসিতেন; শুনিভাম তিনিবলিতেন এনাটমী আর সার্জ্জরীতে শেখরকুমারের গোড়া নাই। মনেপড়ে বটে তৃ'একটা খুব শক্ত অপারেশন পাঠ্যাবছায় বেশ কতীরের সহিত্ত করেছিলুম—মাইহাক্ তাঁরই আশীর্কাদে আছ ডাঃ এস কে বস্থর নাম কলিকাতায় কোন সার্জ্জনের নীচে নয় —এ আয়য়ায়া টুকু করিবার উদ্দেশ্য, নিজের তৃশ্বি নয়; কারণ এখন আমি তৃপ্তি আকাজ্জার বাহিরে এসে পড়েছি—উদ্দেশ্য; সেই মহাপুক্ষের কথা বিবৃত করা, যার রূপায় আমি হীন ভিক্ক্রের মত অবস্থা থেকে এই রাজার মত এশ্বর্যা, এই ভারতব্যাপী স্থ্যাতি অর্জন কর্ত্বে পেরেছি—এবং যদি কিছু পুণ্য কার্যের অস্ট্রান করে থাকি তে। সে তাঁহারই আশীর্কাদে।

#### विजीय श्रीतरहरू ।

যথন পড়া অসম্ভব হ'ল, তখন একদিন Principal সাহেবের বাসায় গিয়ে স্ব বলল্ম-আমার ব্যাপার ভানে বললেন "দেখ শেখর পরীকার আর ৩।৪ মাদ বাকী-পরীক্ষাটা দিতে পারলেই ভাল হোত-কিছ ষ্দি কিছু মনে না কর তো এ ক'টা মাদের থরচ তোমায় আমি দিতে বড় আনন্দিত হব। আমার ভিতরের মাহুষ্টা বড় গব্বী, সে আর স্ব সইতে পারে, নীচু হতে ছানে না-দে তাঁহাকে বললে "আপনি আমায় পুলাধিক স্নেহ করেন তা আমি জানি—কিন্তু মাপ্করবেন সাহাধ্য আমি আর কারু নেব না—আর পাস—" "পাস তুমি হতেই কিন্ত তোমার ছাপের আবশ্যক নাই। বলতে পারি না বাবু থাটী জিনিসের আদর ভোমাদের দেশে আছে কিনা-কিন্তু পাস যারা করবে, তুমি তাদের ঢের উঁচুতে আছ; তবে এক কান্ধ কর-যদি পড়া ছাড় তো প্রথমে একটা চাৰগী—" "না সাহেব চাকরী করতে ভুকুম করবেন না—আমার চাকরীতে প্রবৃত্তি নাই—বাদালীর ছেলে চাকরী করে করে —" "অধঃপাতে গেছে তা জানি এবং ঘাবা পাশ করবে ভাদের মধ্যে পাশকরা ৮০টা ছেলেই চাকরী কর্ত্তে পেলে বর্ত্তে হাবে— ভাহৰেও তোমার কথা স্বতম, ভোমার যা অবস্থা বলচ Back কর্বার কেউ নেই। কলিকাভায় Practice জমতে সময় চাই, ততদিন ভোমার চলা চাই। তার উপর তোমার অভিঞ্তা নেই। আমরা তোমাদের ষা শিখিমেছি তা সর্বাঙ্গস্থশর নয়। একবার অনেক রোগী নাড়াচাড়া করতে পেলে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, আর নইলে ত্চার বছর Practice

জনবার অপেক্ষায় থাক্তে থাক্তে গব মর্চেগরে অব্যবহার্য্য হয়ে যাবে।" "দেটা থ্বই ঠিক—ভাহলে আপনি কি কর্ত্তে উপদেশ দেন।" "উপদেশ আমি নিইনা—ভবে একটা সজেশন দিতে পারি—আমার একটা বন্ধু থ্ব বড় একটা স্থামার কোংর ভাইরেক্টর, তাঁর নামে আমি ভোমায় একটা পরিচয়পত্র দেব—তাঁরা অনেক ভাক্তার নেন, দেখানে উপস্থিত একটা কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়; এতে ভোমার অভিক্ততা বাড়বে এবং অনেক দেশ বিদেশ বেড়ান হবে; ভারপর হাতে কিছু টাকা নিয়ে কলিকাভায় Practice কর্ত্তে বস। চিঠিটা শুধু ভোমার পাশের certificate নেই বলেই দিতে চাইছি"। "ধলুবাদ— আমার অশেষ ধলুবাদ গ্রহণ করুন, আপনি আমার পিতৃত্ন্য।" "কিছু বলতে হবে না শেগর—আমি ভোমায় থ্ব ভালই জানি—দেখে। আমার কথা ঠিক ফলবে; তুমি পাশ না হইলেও একদিন ভোমার নাম ভারতব্যাপী হবে, আমি ইম্পাত ও লোহা চিনি—আমি ও নিজের তৈরী মাতৃষ; আজ এস, কাল ২ টার সময় ভোমার চিঠি ভৈয়ার থাক্বে।

হায় ওকদেব ! আৰু যদি তুমি জীবিত থাকিতে তো দেপতে, তোমার ভবিল্লাণী বৰ্ণে কলিয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"তুমি যাবে বঙ্গে ভোমার কপান যাবে সঙ্গে" বাস্তবিক্ইপ্রিসিপাল সাহেবের এত দ্যাতেও আমার তুর্গতি মোচন হইল না—চাক্রী ভালই পাইয়াছিলাম, কিন্তু অনুষ্ঠে সহিল না।—ষ্টীমারের প্রথম টিপেই আমার তুরদৃষ্ট আমাকে গ্রাদ করিয়া বদিল-পথিমধ্যেই আমার গায়ে বদন্ত বাহির হইল, রোগের ঘোরে অচৈত্তা হইয়া প্রিয়াছিলাম: যথন জ্ঞান হইল দেখিলাম রেলুণের এক হাঁদপাতালে। প্রায় ১ মাদ পরে যথন হাসপাতাল হইতে বাহির হইলাম, তথন আমাতে ও রান্তার ভিগারীতে বছ বেশী তকাং ছিল না—হাসপাতালে ডাক্তার বাবুটীর দক্ষে অল্লম্বল আলাপ হইয়াছিল, তাঁহাকে সমস্ত চুংথের কথা विनाम,— उपरांक विनाम अथारम आकि हिम कहा वस वास्माथा, কারণ এখানে নিজের Dispensary না থাকিলে Practice চলিবে না। সার তা ছাড়া ডিগ্রিহোল্ডার ছাড়া এখানে স্ববিধা হওয়া শক। তবে যতদিন না কিছু স্থবিধা হয় ততদিন আমার বাসায় থাকুন বা যদি ইচ্ছা করেন তে। Passage জোগাড় করিয়া দিই কলিকাতায় যান। কলিকাতায় আমায় টানিয়া আনিবার মত আকর্ষণ কিছুই ছিল না; তথাপি ভাক্তারের গলগ্রহও হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কি যে করিব তাহাও দ্বির করিতে পারিতেছিলাম না। ডাক্তারবার আমার সংখ্যাতের কারণ ব্রিয়াছিলেন, সেইজন্ম বলিলেন "দেখুন শেখরবারু यागारक यापनात वर्ष छाटे गरन कतिरवन, এই विरम्स वाकानी হইয়। আমি বাঙ্গালীকে অসহায় অবস্থায় ছাডিয়া দিব না।" আমার

হ্রম কৃত্জভায় আপুত হইল, চকে জল আদিল : আমি আর দিধা করিতে না পারিয়া বলিলাম "দাদা ৷ আমি জীবনে আপনার দ্যা ভুলিব না, তবে যাতে নিজের মত উপার্জন করিতে পারি সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।" ভাক্তারবারু বলিলেন "শেথর আগুন क्थन ছाই চাপা থাকে না—ভবে এখন অন্তত: মাদ থানেক থেকে শরীরটা শোধরাও, তারপর সে সব কথা হবে।" আমিও সেইদিন থেকে তাঁহার বাসায় আশ্রয় লাভ করিলাম—সেবা ও যত জীবনে এর পূর্বে কথনো পাই নাই-একণে দে চুটীর মাধুষ্য উপভোগ করিলাম-স্কালে প্রভার উহার সহিত হাস্পাভাল যাইতাম আবার কাষ্যশেষে তাঁহার সহিত বাদায় ফিরিতাম, অপরাঙ্গে সহরের চতুদ্দিক বেড়াইয়। বেড়াইতাম, এইরপে প্রায় ১ মাদ অতীত হইয়া গেল, শরীরও অনেকটা শোধরাইয়া গেল গায়ে আবার বল পাইলাম—তবে আগেকার সে আনন্দটুকু আর ফিরাইয়া পাইলাম ন:। স্বস্থ সবল উপার্জনক্ষম इरेग्ना एवं जामारक जनुष्ठेऽ क প्रत-निर्देश रहेग्ना था किए इरेग्ना छन এ ছুশ্চিম্বার গুরুভার আমাকে দিন দিন যেন অবদয় করিয়া দিতেছিল।

সেদিন সকালে ডাক্তার বাবুর অল্প অল্প জর ইইয়াছিল, ইাসপাতালে বাইতে ঘাইতে পথে বলিলেন "শেগর আদ্ধ একটা বড় শক্ত অপারেশন আছে—শরীরটা ভাল নেই; কি যে করি; অথচ আদ্ধ Operation না ইইলেই নয়" আমি বলিলাম "বেশ ত আপনি দাঁড়াইয়া দেথাইয়া দিবেন, আমি Operation করিব—আমি Operation কিছু কিছু জানি" "বেশতো তা যদি পারতো বড় ভাল হয়—কারণ Civil Surgeon

এথানে নেই, অথচ Caseটা তাঁর অপেকায়ও রাথা নিরাপদ নয়—আর আজ আমার হাতের থুব ঠিক নেই।"

Operation করিতে গিয়া দেখিলাম Caseটা খুবই serious — যাইলোক ভগবানের নাম করিয়া ছুরি ধরিলাম—ভাজারবারু আমার সামনেই দাড়াইয়া ছিলেন—শেষ করিয়া Bandage বাঁধিয়া যথন হাত ধুইয়া আদিলাম—তথন তিনি সানন্দে আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "Successful Operation—ধন্ম তোমার শিক্ষা। শেখরনাথ আশির্কাদ করি ছুরি ধরা তোমার সার্থক ইউক। সন্তিয় ভাই এ Operation আমি নিজে পারিতাম না—হয় ত হতভাগ্যের প্রাণটা নত্ত হটত।" আমি আনন্দে তথার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সামার অপাবেশনের কথাটা এর মৃথ ওর মৃথ থেকে বড় সাহেবের (Civil Surgeon) কাণে উঠিয়াছিল তিনি একদিন ডাক্তার বাবুকে বিয়া সামায় ডাকাইলেন, আমি অভিবাদন করিয়া দাড়াইলে বলিলেন "বোদ, তোমার অপাবেশন দেখে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি; এয়ানাটমীতে খুব উচ্চ জ্ঞান না থাক্লে এ Operation করা সম্ভব নয়— তোমার শিক্ষা খুব উৎকৃষ্ট, যদিও তুমি পাশ কর্বার হয়েগে পাও নাই; তথাপি তোমার ভবিয়াৎ খুব উজ্জল। ইচ্ছাকল্লে আমি তোমায়

ভাল গভর্ণমেন্ট-চাকরী দেওয়াইতে পারি।" ডাক্তারবাবু হাদিয়} वनित्नम "दम जापनात जरुशह।" वरु मार्टि वनित्नम " তাতে किन्छ তোমার প্রতিভার সমাক সমাদর হবে না—তাই আমি তোমায় এমন একটা কাছে দিতে চাই যাতে পৃথিবীতে একটা অক্ষ নাম (तरथ (यट भात । **अथ**ठ (मर्डे मक्ष अर्थाभार्कन इंडेर--कि वन রাজী আছ :" আমি বলিলাম "কাজটা কি বলিলে বলিতে পারি।" "দেট। ঠিক আমি জানিনা— আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ভোমার মতন একজন উৎদাহী অথচ চিকিংদা-শাল্পে স্থপণ্ডিত সহকারী চান" ভাক্তারবারু হাসিয়া বলিলেন "কে ভাক্তার শঙ্কর লাল নাকি ?" "ঠিক ভাই--আজ তাঁর আহবার কথা আছে সন্ধার পর ভোমরা চুজনে আমার ওধানে আসিও, দেধানে স্ব কথাবার্ত। ইইবে।" আমরা তাঁহার কর মন্দন করিয়। বাড়ী কিরিলাম। পথে জিজাস। করিলাম, দাদা ডাক্তার শঙ্কলালটা কে ৮ ডাক্তারবার হাসিয়া বলিলেন "সে এক অছত লোক, লোকটা যেমন পণ্ডিত তেমনি কমতাবান্। দেয়া বলে তার দিকিও খদি সতা হয়, তবে সতাই দে একটা অভত কীর্ত্তি রাথিয়। যাইবে—ভার সঙ্গে যদি জোট ভো ভোমার সভাই ভাল হবে—ভকে আমার বোধ হয় তার মাথার একট দোষ আছে" "কি রক্ম ?" "দে বলে কি জান, বিজ্ঞানসম্ভ উপায়ে বৃদ্ধ মরণো মুখকে ও নবীন ঘৌবন আর সহস্রবর্ধ পরমায়ু দান করিতে পারা যায় এবং দেইটা সম্পন্ন করিবার জন্য দে প্রাণ্পণ করিতেছে" আমার হাসি পাইল—বলিলাম "তা হলে একটা বন্ধ পাগলের দঙ্গে জুটীয়ে দেবেন বলুন—তা আমিতে মরাকেও বাঁচাতে জানিনা আর আমার যা বিলা তাতে বুড়কে

যুব, কর্ব্বেও পারব না—""না অতটা ঠিক সম্ভব হবে না, তবে দে ব্যেরকম বলে, ভাতে কথাটা স্ভাই হেসে ওড়াবার মৃতও নয়—কারণ দে লোকট। একটা খুব বড় দরের বৈজ্ঞানিক। চিকিৎসা-শাস্ত্র আর রসায়ন শাস্ত্রে স্থাভিত: ইংরাজীর কথা চেড়ে দাও, সংস্কৃত ফ্রেঞ্চ জার্মাণ ল্যাটীন গ্রীক উদ্প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় ভার অসাধারণ দথল ; ঐ সক দেশের চিকিংসা ও রুসায়ন-শাস্ত্র ভার ভাল রুক্ম জানা আছে: অক্যান্ত সভাদেশের মেডিকেল অথবিটির। তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন।" আমার উপহাস ক্রমশঃ বিশায়ে এবং অবশেষে কৌতৃহলে পরিণত হইল, আমি বলিলাম "তিনি কি হিন্দুৱানী" "না না না-নামটা ওন্লে ওরকম শোনায় বটে, আদলে কিন্তু তিনি বাঙ্গালী আন্ধণ এবং থুক ধনীসন্থান : আজীবন এই সব নিয়েই ব্যস্ত আছেন-ঠিক পুরোদস্তর সাধনা যাকে বলে—ত। না হলে আমাদের সাহেব কি তার অত র্গোড়া—" "বটে ভাহলে ভো মাতৃষ্টীকে দেখ ভেই হচ্ছে—" "ইা। দথবার মত মামুষ যে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এত পণ্ডিত—কিন্তু আবার বোগ শাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র মন্ত্র এ সবেও দক্ষ ; জ্যোতিষ শাস্ত্র থেকে মায় রোজানের ঝাড়ফু ক প্যান্থ নবই লোকটার জান। আছে—এ রক্ম লোক সচারচার দেখা যায় না—" "তিনি কি বরাবর এখানেই থাকেন?" "নানানা দে এক প্র5ও ভবগুরে, আজ হেথা, কাল দেথা এমনি করে বেড়ায়। ভারতবর্ধের সব সহরেই নিজের বাড়ীও ল্যাবরেটারী আছে, আর পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাই ঘুরে এসেছে। এবার বোধ হয় 8 বংসর পরে রেন্থনে এদেছে — কি মতলবে এসেছে সেই জ্ঞানে" "আপনার কথা ভনে লোকটির উপর বড় শ্রনা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে

যোগদান কর্ত্তে সতাই আগ্রহ হচ্ছে— আপনার কোন অমত নেই তো? আমার নিজের কল্তে আর কেউ নেই—জীবনে স্নেহ্ যত্ত্ব এক আপনি কচ্ছেন, আপনি ছাছা আমার বলতে পারি এমন আর কেউ নেই; আপনার মত না নিয়ে—" আমার কঠন্বর আবেগে ক্ল হইয়া আদিল, ভাক্তার বাবু বলিলেন "শেথর তোমাকেও ভাই ভিন্ন আর কিছু ভাব তে পারি না—তোমার যেমন জ্ঞান যেমন শিক্ষা যেমন উৎসাহ ত'তে শক্ষর লালের সঙ্গে মিশ্লে তোমার ভালই হবে, তবে যেথানেই থাক আরে যত বছই হও তোমার গ্রীব দাদাকে ভুলোনা—" "কগায় ক্তজ্জভা প্রকাশ করে আপনার ঝণ বাছবে বই কম্বে না, আমি ঘাই করি দাদা, আপনার মতন দাদার স্বেহ্ যেন ছন্ম-জনাস্তরেও পাই।" আম্বা ততক্ষণে বাদার আদিয়া পৌছিলান।

#### **अक्ष्म अतिराह्म ।**

সন্ধ্যার কিছু পরেই আমন্ত্রা সিভিল সাজ্জনের কুঠিতে পৌছিলায় কুঠা সহরের একপ্রান্তে ইংরেজ মহলার শেষের দিকে অবস্থিত। চারিদিক বেশ ফাকা, বাঙীটি বাংলা ধরণের। চারিপাশে ফুলের বাগান, টোকবার গেটটীতে লতান গাভ জড়িয়ে জড়িয়ে রক্তপুলা ও হারংপত্রে একটী ক্রিপ্ধ শোভা সজ্জিত করিয়া রাগিয়াছে; গেট হইতে কুঠার সি ড়ি প্যান্ত লাল কাকরের রাস্ত্রা তুগারে ছোট ছোট বিলাতি ফুলের গাছ—Daisy

Pancy প্রভৃতি। ভাক্তার সাহেবের মেম বিলাত গিয়াছেন স্বতরাং ভাক্তার সাহেব উপস্থিত একাই থাকেন—আমরা গিয়া দেখিলাম তিনি একথান Easy chair এ আড় হয়ে Medical Herald পড়ছেন, আমাদের দেখে ধেনে বললেন, Good evening Mukerji, Goodeving Bose। বেহারা বসবার চেয়ার এনে দিলে আমরা বদলুম। সাহেব হেসে বল্লেন, "ডাক্তার একট চা খাবে—না জাত ঘাবে ?" দাদা বলিলেন "যার। দিনরাত মতা ঘাঁটে তাদের জাত নেই" সাহেব তবু বলিলেন "ভাল ভোমাদের প্রেজুডীস্টা অনেকটা হান্ধা হয়ে এসেছে" দেখছি—'সাহেবের মগ cook (ঠাকুর বলিব কি ?) আমাদের ত্'বাটী চা বিষ্কৃট টোষ্ট রুটী মাথম চিনি প্রভৃতি এনে দিলে— আমর। ভাষার স্যাবহার করিতে স্থক করিলাম—সাহেব চুকুট টানিতে টানিতে বলিলেন "বুজরুকদের জন্ম এবার আমাদের অন্ন মাটী হবে ভাকার —এ মাসের Medical Heralda একটা আক্র্যা ঘটনা বেরিয়েছে পড়েছ—" "না—এবার কাগজ আসতেই আপনার কুঠাতে পাঠিয়ে দিয়েভি আমার আর পভা হয় নাই।" "ব্যাপারটা শোন-বিটলদাদের নাম ভনেছ, বোদের বিখ্যাত কোরপতি—ছবচ্ছর আগে বন্ধায় এসেছিল মনে পড়ে—" "৬: দেই যার বাম অঙ্গটা দ্ব পারালিদিদ হয়ে গিছল সেই বিটলদান"। "ভ' প্যারালিসিস এখানেই হয়, আমি তিনমান চিকিংদা করে কিছুই কর্ত্তে পারিনি—ভারপর কলিকাভায় নিয়ে ঘায়, দেগানে কাউনসাহের ছমাদ চিকিৎসা করে, নিজল হয়ে বো**ষাই** ফিরে যায"। আমারও ঘটনাটা মনে পড়িল, ক্রাউন্সাহেব আমাদের কলে-জের প্রিন্সিপাল—তিনিই বিটলদাসকে চিকিংসা করেন, এবং যথন বিটল

দাদের বাড়ী যেতেন, প্রায়ই আমাকে দকে নিয়ে যেতেন—আমি বললুম হাা ক্রাউন সাহেবের সঙ্গে আমিও তাঁকে আনেকদিন দেখতে গেছি" সাহেব বললেন এখন যদি কেউ বলে সেই বিটলদাস ভারপর আরও দেড়বংদর প্যারালিদিদে ভূগে এখন নির্দ্ধোদ আরাম হয়ে, ছোকরার মতন কাজকর্ম কচ্ছে। তাহলে সেটা থুবই কি আশ্চন্য--" সাহেবের কথা শেষ হতে না হতেই কে একজন গভার কলে ইংরাজীতে वलाला "बान्ध्या পृथिवीट किन्नू है (तहे यि: ही एक न बागवा हिन करन সবিষ্মায়ে চাহিয়া দেখিলাম সন্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দ্রায়মান চ মুহুর্ত্তেই বিশায়ের মেঘ অপুষ্ঠত হইল—আনন্দোংকুল করে সাহেব বলিল "আস্বন, আস্বন ডাঃ শহর লাল আমর। তিনজনেই আপনার জন্ম অপেক। কচিট" "এঁরই নাম ডা: শেখর কুমার ন।" বলিয়া আমায় দিক অসুলি নিকেশ করিয়; শঙ্করলাল একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন। "আপনি পুর্বের ষ্টীমারের ডাক্তার ছিলেন না" বলিয়া আমার নিকেচাহিলেন আমি বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়৷ বলিলাম "আজ্ঞ৷ ই৷" বড় সাহেব বলিলেন "আপনি কি করে জানলেন যে ইনি পূর্বে ধীমারের ডাক্তার ছিলেন" "চোপে দেখে" দাদ। বলিলেন "দেটা তে। তাঁর মূথে লেথা নেই" "আছে বৈকি जान करत (नश्रानहे जाना यात्र, धत जग्र जात धरेनगी जनराउ हम ना ; ঐ দেখন ওঁর কোটের বোতাম কটা ঐ কটাই ওঁর ষ্টামার কোম্পানীর দাসত্ত্রে সাক্ষ্য" আমি চাহিয়া দেখিলাম সতাই সেকাটা ছীমার কোম্পানীর Uniformএর বোতাম। লোকটার তীক্ষদৃষ্টি দেখিয়া আমর। অবাক হইয়া গেলান। তারপর বললেন "মাস ছয় সাত আগে পোষ্টমর্টেন কর্ত্তে আঙ্গুল কেটে গেলে রছপয়জনিং হয়ে ছিল না ?" আমি বিশায়াভিভৃত হইয়া ঘাড়নীচু করে বললেম "আজে হ্যা" সাহেব বল্লেন "এটা তো ষ্টীমার কোংর বোতাম নয়, এটা তোমার হিন্দু এষ্ট্রলজী" "না না মিঃ ষ্টাফেন, এটাও শাদা চোথের হিদাব—ঐ দেপ ডানহাতের দিতীয় আফুলে এখনো অপারেশনের দাগটা রয়েছে— আর তোমার পকা হবারও কারণ তাই জেনো—যে রোগীটাকে Operation কচ্ছিলে সে লোকটা অন্ত কোন কার্থে মর্লেও তার শরীরে বদস্তের বিষ্টুকে ছিল, দে তথন নামলেও মাদুপাঁচ ছয় পরে ঠিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মর্ত্ত। সেই বিষ এতদিন তোমার শ্রীরে প্রচন্ত ছিল কিন্তু ভোমার শ্রীর থুব সবল ও ফুল্ব বলে কিছু কর্ত্তে পারেনি কিন্তু যেই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটার দকণ তোমার শরীরে Sea-Sickness চুকে তোমায় কাহিল কল্লে অন্নি তোমায় দে জন্দ করে পীড়িত কলে।" সাহেব হাসিয়া বল্লেন "ডাঃ শহর লাল, ত্মি একজন হিন্দ্রোগী"। "দে পুণা কি আর করেছি সাহেব, তাঁদের জ্ঞানের কণামাত্র পেলে কি ভোমাদের Science পড়তে যেতুম! তা याक, এতো গেল বাজে कथा ভোমরা যে Humbugর कथा বলাবলি কচ্ছিলে না, সে বুজরুক হচ্ছি আমি—

"আপনি—আপনিই বিটলদাসকে বাচিয়েছেন—আশ্চর্য আশ্চর্য।"
"আশ্চর্য কেন সাহেব, রোগ যেথানে উৎপত্তি, সেইখানেই, নির্ত্তি;
এতে। আর তোমাদের অবিদিত নেই— রোগের কারণ ধরতে পারলেই
রোগ আরাম হবেই—আর যতক্ষণ সেটা না ধরে কেবল লক্ষণ দেখে
শুষধ দেবে, ততক্ষণ আন্দাজে ঢিল ফেলা হবে; কোনটা আরাম হবে
কোনটা হবেনা। এই হোমিওপ্যাথীর দেখতে পাওনা এক একটা কেস

এমি সেরে যায় যে লোকে মনে করে—একি। আবার অনেক ঘটনায় প্রফাশটা ঔষধ খাওয়ালেও কিছ হয় না—তাই হোমিওপাাখীতে কারও থব পদার হয়, আবার কারু অলও হয় না —" (হোমিওপ্যাণী পড়েছ নাকি" "পডতে হয়েছে বৈকি, দেও তে। একটা সারাকা যদিচ তোমরা মানোনা—্যেমন আয়ুর্কেল-ভোমরা তো গ্রাহাও করনা, অথচ যারা এটা স্থ করেছিল ভারা ভোমাদের চেয়ে বোকা লোক ছিল না ডাক্তার: এক একটা লোক জীবনবাপী অভ্যন্তান, অভ্যালন করে যা রেখে গেছেন উদ্দের বংশধর হয়ে আমর। তার উন্নতি তে। করিইনি, বরং তার মথেষ্ট অবনতিই করেছি: আর তারপরে এখন তাদের ঔষণকেই "অটালিক। চূর্ণা প্রভৃতি বলে হেদে উড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেদের নিব্রিভার একশেষ দেখাই—কেননা আমরা ইংরেছি শিখেছি: ভোমাদের মন যুগিয়ে চলতে হবে তাই ।" "দেট। ঠিক বলেছেন, আয়ুর্কেদের ত একটা উষ্ধ আমরা ব্যবহার করে দেখেছি - বেমন মকর্প্রজ্—থ্র ফল পাওম গিয়েছে।" "মকরপর - কি কর্তে কর্ত্তে বেরিয়েছিল জানেন ৷ ঋষিরা অজর অমর হবার অর্থাং জীবনীশক্তির অফুস্কান कर्छ कर्छ ७५। टेर्डा इया आभारतत राम्य पनि मासूय थाक्रहा टा के क्रिनिष्ठी धरत इष्टछ। এङ्किटन ष्यमत इरात छेलाव वात करत কেলতো। তানা হয়ে আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদের বিজ্ঞান প্রচার করে, ভোমাদের বিজ্ঞান ভাণ্ডারে নৃত্ন রত্ব আহ্বণ করে দিতে। ट्यामारमत अविश तिकृत्व, ट्यामारमत (मर्मत वावनाधीरमत भनी कर्त्व −" "দেটা কি আমাদের লোধ ডাক্তার" "ন!—না—না সে কথা যে বলে দে মুর্থ-মামাদের রত্নের মধ্যালা যদি আমরা না বুঝে তাকে যক্ত

না করি তো তোমরা কি কর্কো—বরং তোমাদের ধল্পবাদ যে তোমর।
নিজেদের বিজ্ঞান এদেশে প্রচার কর্চ্চো; নইলে যা হারিয়েছি তাতো
গেছেই, তার উপর দেশের লোকগুলির কোন প্রকার জ্ঞানের চর্চা
পর্যায় থাক্তো না—এখন তবু একটা চর্চা হচ্চে—সত্যিই আমার
দেশের লোকের জল্ল আমার বড় তুঃধ হয়; সত্যই তারাবৃড় হতভাগা।"

একটা গভার দীর্ঘাস ফেলে শস্তর লাল তক হইলেন; বোধ হইল থেন একটা গভার তৃঃথে অবসন্ধ হয়ে পড়লেন—এই দীর্ঘবাছ সবল স্বস্থ শালগুদ্দহীন প্রোচের ভিতর যে এত তেজ, এত জ্ঞান এত দেশ-ভক্তি ছিল তা হঠাং দেখে ধরবার যে। ছিল না—ভক্তিতে গৌরবে হল্ম আমার উদ্দেশিত হয়ে উঠল, আমি ত'কে প্রণাম কল্ম – মুথে কিছু বল্তে পারল্ম না।" "দায়জীবী হও, দেশের মুথ উজ্জ্ল কর" বলে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্মাদ করলেন।

## यर्छ পরিচেছদ।

থানিককণ সকলেই নিজৰ হয়ে বদে রইলুম, কারণ যে কথাগুলি সকলে শুনিলাম, দেগুলি ভেবে দেখবার একটু সময়ের দরকার হয়েছিল। প্রায় দশ মিনিট সকলেই নিজৰ হয়ে ছিলুম—তারপর প্রথমে ভাক্তার শহরলালই সেই স্ফীভেগ্ন নিজৰতা ভেদ করে বলনেন "কথায় কথায় আসল কথটাই বলা হলনা, ছিটকে পড়ে অনেক

দ্রে চলে এসেছি; আমি এমনি ইমোন্ডাল (ভাব প্রবণ) ! ইা!, তার-পর এই বিটল্লাসকে আমিই আরাম করেছি, আর সেটা ঔষধ প্রয়োগ না করে কেবল তাকে হিপ্লটাইজ করে অর্থাৎ গোটাকতক ল্যাস দিয়ে— রোজাদের ঝাড় ফুঁক করা বোধ হয় দেখেছ, এও অনেকটাসেই ধরণের, ভবে আজকাল যারা রোজা হয় তারা পূর্বাপুরুষের নিকট হইতে গোট। কতক অর্থহীন মন্তর শেখে; কিন্তু পূকা পুরুষের যে হিপ্লটাইছ কর্বার ক্ষমত। ছিল সেটা তালের নেই—সাহেব তোমালের এই হিপ্পটীজম আমাদের দেশে আগে অতি নিম্নতরের চিকিংসা ছিল,—আমর্ কালে কালে সবই হারিয়েছি; কেবল পূর্ব্ব পুরুষের কুভিত্বের শুল্ত অহন্ধার টুকু আঁকড়ে বদে আছি আর স্বাইকে বলি দেখ আমরা কত বড় हिनुम-किन्न এथन कि इरविह, तम ভाবনাট। श्रव कम लारक्टे ভाবে,-"অন্ত কেউ হলে আমার একথাটা মোটেই বিশাস হত না—কিন্তু ছাক্তার শহরলাল তোমার মুথে এ কথা খনে খুব আশচ্যা হলুম বলে বড় সাহেব দেশলাই ছেলে তাঁর মুখের চুক্টিট। আবার ধ্রাইলেন, কারণ ভাবতে ভাৰতে চুক্টটা নিবে গিয়েছিল। দান। বল্লেন "এরক্ম পাারালিদিস কেস হিপ্লটীক পাদে সারেন তা হলে তো ডাক্তারদের ক্রমশ: তলপী গুটুতে হবে" "ভা কেন হবে ? এটা ও ভো ডাক্তারীর একটা অঙ্গ, তবে তোমরা স্বীকার না করিলে আর উপায় কি ? আমি দেখছি তোমাদের এখনও ভালরপ বিশাস হয়নি—না ? আচ্চা হিপ্পটীল্লমের একট প্রত্যক खमान दिशास्त्र वरत जिनि मामरन अक्षा थानि हारम्ब (भमाना दिरन নিয়ে বললেন "দেশলাইটা দাওতো" বছ সাহেব হাসিয়া দেশলাইটা এগিয়ে দিয়া বল্লেন, "এবার কি ম্যাঙ্গিক নাকি —এতক্ষণ তো সায়েন্স, হোমিও-



র্যায় ক্রমশং ব'রানে: ভরে রেল



#### অসাধ্য-সাধন।

প্যাথি আয়ুর্বেদও হিপ্পটীজম হলো "দেখইনা" বলে পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বার করে, তাই থেকে ছাইএর মত থানিকটা ওঁড়া দেই পেয়ালায় ঢেলে, তাতে একটা দেশলাই জেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন; ফেটানাজলে ধুঁয়া হতে লাগ্ল— ধুঁয়ায় ক্রমণ: বারানদা ভরে গেল, তারপর জনশঃ সেই ধূঁয়ানেছের মত থাকে থাকে তেনে তেনে তেনে আকাশের সঙ্গে মিশ্তে লাগল—আমাদের সকলে বিশ্বয়-চ্কিত্র কুরিইইর দেই ভাসমান মেঘরাশিতে আবন্ধ হয়ে গেল—জনশা **কৃ**ই ক্রি<sub>ই বি</sub> করে জ্যোৎসার মত মৃত্মৃত্ আলোক এমে একটা বিরাষ্ট্রকীম্পুরিল্ক মত আলোক-মঙল স্ঠিকরলে; আর সেই আলোকের নিষ্ট্রিমার শ্রে দেখতে পেলুম একটা বৃহৎ অট্যালিকা—তার একটা স্থদজ্জিত কক্ষে বোহাইএর প্রসিদ্ধ ধনী বিউল্লাস স্তুম্থ শরীরে বসিয়া আর তার সামনে বংস স্মিত-হাস্থানন ডাঃ শহরলাল—বিটলদাস একটা চেক লিখে যেন শঙ্করলালের হাতে দিলেন—সেটা নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন ; জমশং আলোকমণ্ডল নিশ্রভ হয়ে মেঘে মেঘাছের হয়ে গেল, পরে মেঘও ধীরে ীরে অন্তহিত হইল, আমরা সবিক্ষয়ে দেখিলাম বারান্দায় ধুয়া ভরা আর ভাক্তার শহর চা'র পেললার দেই ওঁড়াটাকে একটা কাটী দিয়া নাড়িতেছেন-একটা ডিদ তাহার উপর চাপা দিতে ধুয়া বন্ধ হইয়া গেল—আমরা হাপ ছাড়িয়া চোকু রগড়াইতে লাগিলাম। ডাঃ भक्रतनान विनातन "(प्रथाल, এবার বিখাস হল" সাহেব বলিলেন "এটা থাটী আরবা উপতাস" "তবে এই দেখ বলে তাঁর লম্বাকোটের পাশের পকেট থেকে একথানা ভাঁজ করা চেক্ বারকরে আমাদের সামনে ফেলেদিলেন। আমরা খুলে দেখিলাম "ডাঃ শহর লালের নামে

৫০ হাজার টাকার চেক, আর তাতে বিটল দাসের সই" এর বিরুদ্ধে আর তর্ক চলিল না ; শবরলাল সত্যই অভুত পুরুষ। যাক্ এইবার কাজের কথা বলি, বলে শহরলাল আমার দিকে ফিরে বললেন "শেথর বোধ হয় কতকট। টের পেয়েছ অসম্ভব বলে পৃথিবীতে কিছু নেই— ক্ষমতার যা বাইরে, লোকে তাকেই অসম্ভব বলে: কিন্তু যদি উন্নতি করতে পারা যায় তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে—আগে ষ্টীমার বা ইঞ্জিন অসম্ভব ছিল এখন তা সম্ভব এমনি কি অতি মুর্থ প দেটা কোনরকমে অসম্ভব বলে ভাবতে পারে না। যথন টেলিগ্রাফ টেলিফোন ওয়ারলেদ, এরেপ্লেন স্বই সম্ভব-ত্রপন মামুষের নষ্ট যৌবন ফিরে আসা, সহত্র বর্ষ প্রমায় হওয়। কিসে অসম্ভব ?" বাস্তবিক লেকাটার কাছে বদে দেই রাজে তথন আমার মনে হচ্ছিল যে কিছুই অসম্ভব নাই : "এখন এই অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্ম আমি প্রাণপণ কর্চি, যদি সম্ভব হয় তো জগতে ভারতের বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর স্থান সর্বোচ্চ হবে, আরু যদি হারি ক্ষতি কি ? না হয় ধন-থুব বেশী প্রাণ, বেতে পারে তবুও আর একবার দেখতে হবে তুবার পেছতে হয়েছে, কিন্তু এইবার আমার শেষ চেষ্টা। আমার এখন একজন নিভীক সহকারী চাই ভোমাকে সেই জন্ম ডাকিয়েছি— তুমি কি আমায় সাহায্য কর্বে ?" বলে তাঁর সেই আকর্ণবিস্তৃত উজ্জন তীক্ষ্ণ চোথ ঘূটী আমার চোথের উপর ফেললেন; আমি সে তীব্ৰ সন্মোহনদৃষ্টিতে ধেন অভিভূত হয়ে পড়লুম, বললুম "নিশ্চয়— আপনার জন্ত আমারও প্রাণ পর্যান্ত পণ: তবে আমার ক্ষমতা বড ষ্দ্র" "এই ভো বরুষ ক্ষত। কেউ নিয়ে স্থাদে না. যে সাধন।

#### অসাধ্য-সাধন।

করে, ক্ষমতা তারই হাতধরা—আর একটা কথা তুমি প্র্যাকটিস্ করে যা উপায় কর্কে তার চেয়ে কম তোমার পোষাবেনা। তবে আমি চাই আন্তরিক সাহায্য-মাহিনার চাকরের মত বাঁধাধরা বোজগণ্ডা-বাঁচান কাজ নয়—তোমার যৌবন আছে, উৎসাহ আছে শেথ বার প্রবল ইচ্ছা আছে, তাই তোমায় নির্বাচন করেছি; আচ্ছা আজ অনেক রাত হয়েছে এখন আসি; ঠিক কাল সকালে তুমি আমার চিঠি পাবে, তাতে কি কর্ত্তে হবে না হবে সব উপদেশ থাক্বে, সেইমত কাজ 🗫 কে কাল ভোৱের জাহাজে আমি কলিকাত। যাইব "গুড্নাইট" বলে এক মৃহ্রের মধ্যে টক্ টক্ করে নেবে গেলেন—স্থামাদের আপত্তি করবার বা একটা কথা বলিবারীও অবকাশ দিলেন না-রাস্তায় বোধ হয় তার মোটার ছিল ভোঁভোঁ করে আওয়াক কর্বে কর্বে নক্ষত্রবেগে ছুটীয়া গেল। অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিলাম পরে নোহভঞ্হইলে সাহেব বলিলেন" "সতাই অতি অভূত মাত্ৰ !— কক্ষাচ্যত উদ্ধার মত এদে পড়ে চারিদিকে অপূর্ব্ব-আলোক বিকীর্ণ করে আবার কণেকের মধ্যে সব অন্ধকার করে অন্তর্হিত হবে—শোন বোস আমার প্রামর্শ, পারতো ওর সঙ্গে যোগদাও।" "তথাত্ত" বলিয়া বিবার গ্রহণ করিয়া তুজনে বাদায় ফিরিলাম তুজনেই এত উদভাস্ত হয়ে ছিলাম যে পথে একটা ও কথা কেই কাহাকেও বলিতে পারিলাম না।

#### সপ্তম পরিচেছদ।

দে দিন বাদায় কিরে থেয়ে দেয়ে শুতে একট বেশী রাভ হয়ে পিছ্ল—আর ভোরের বেলা বেশ এক পশল। বৃষ্টিও হয়েছিল বলে শেষের দিকটার ঘুমটা ও বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছিল—ব্থন চোগচাইলুম ভ্রথন আটটা বেজে গেছে। হাত মুগ ধুয়ে এদে বসতেই চাকর এদে একবাটী প্রম 5। দিয়ে গেল, পেয়ে বেশ একট ভাঙা হয়ে নিয়ে Rangoon-Times খানা পড়ছি, এমন সময় বেশ জাকাল উদ্দিপরা এক। জন বন্দা চাপরাদী এদে বললে, এই কি হাক্তার মুখাক্রীর বাড়ী, আমি কেবল দাছটা নেছে স্বীকার করল্ম। সে একখানা নথা চওছা চিঠি ব্যবক্রে বললে এ বাড়ীতে ডাঃ শেখর কুমার থাকেন কি ৮ আমি কাগজ থেকে মাথা তুলে বললুন আমারই নাম শেখর কুমার বস্ত। সে একটা পিয়ন বহিতে দুই নিয়ে 5িটি খানা দিয়ে চলে গেল। খামটা হাতে করে অত্তবে বুঝিলাম চিঠিখান। বেশ লম্বা চওড়া—এই সময়ে একান্ত অপরিচিত এই ক্ষুত্র ডাকারটাকে কে এতবড় লখা চিঠি-লিখেছে ভাবতে, ভাৰতে খুলেদেখি যে পত্ৰ লেখক অন্ত কেহ নহেন; গত রাত্রের পরিচিত দ্যক্রার শহরলাল। চিটিটা টাইপকরা ইংরাজীতে লেখা—চিটিব দক্ষে দেখি একথানা দশ হাজার টাকার চেক গাঁথা—তাই দেখে বিশ্বয়ের মাত্রা খুবই বেড়ে গেল—চিঠিটা আগ্রহ সহকারে পড়ে ফেললুম, নিয়ে ভাহার বাংলা ভর্জনা দিল্ম—

"প্রিয় শেখর কুমার!

গত রাত্রের প্রতাব অন্তুমায়ী অন্ত হইতে তোমায় আমি আমার

সহকারী রূপে নিযুক্ত করিলাম। কি কার্য্য করিতে হইবে ক্রমশঃ
সমস্ত জানাইব, তবে কার্য্য থব বিপদ সঙ্কুল ও কট্ট সাধ্য। যদি ভরসা হয় তেঃ
অগ্রসর হইবে, নতুবা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে—তবে তুমি
গতরাত্রে আমার কার্য্যে প্রাণ পর্যান্ত পণ করিয়াছ, স্কৃতরাং আমার ধারণ।
তুমি পরাস্থ্য হইবে না। উপস্থিত তোমার মাসিক বেতন ৫০০ শত
টাক। ধার্যা রহিল, সেই হিসাবে এক বংসরের বেতন ৬০০০ টাকা ও
এক বংসরের জন্ম অগ্রম বোনাস্ ৪০০০ টাকা মোট ১০ হাজার
টাকার চেক্ তোমার নামে ব্যান্ধ অফ বর্মার উপর দিলাম।

এতদ্যতীত তোনার আহার ও অন্তান্ত যাবতীয় ধরচ আমি স্বতন্ত্র দ্বি, আশাকরি এ সকল বন্দোবন্ত তোমার মনোমত হইবে।

অন্ত বেন্ধন পোর্টে রাত্রি নয়্টার সময় ঘাইবে, দেখানে একথানি স্থানার ভোমার জন্ম অপেকা করিবে—এ স্থামারে একটা রোগা
আমার কলিকাতাস্থ মেটীয়াব্কজের বাড়ীতে ঘাইবে; স্থামারের জন্ম
টিকিট কিনিবার আবশুকতা নাই জানিবে। এই রোগীর যাত্রাকালীন
লায়াত্র তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে স্থামার ঘাটে আমার ভূত্য ভোমায়
একটা ঔষধের বাক্স দিবে, এ বাক্সর মধ্যে একটা কাগজে ঔষধের
বাবহার প্রণালী লিখিত আছে, ভদ্দুটে যথাবিধি চিকিৎসা করিবে—
রোগাটা বৃদ্ধ ও জরাজাণ, সামান্ত অসতর্কতায় তাহার প্রাণহানি ঘটিতে
পারে, স্কুরাং সর্বাদাই সতর্ক থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আর
একটা কথা, কোখায় ঘাইবে কেন ঘাইবে তাহা কাহাকেও বলিবে না।
—এ সমস্ত গোপনীয় রাখার বিশেষ কারণ আছে। মেটিয়াব্কজের
বাড়ীতে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

সাবধান—পুব সাবধান থাকিবে, কোন লোক যেন ভোমার অন্থ-সরণ করিতে না পারে—যদি সন্দেহ হয় কোন ব্যক্তি ভোমার অন্থ্যরণ করিতেছে তৎক্ষণাথ সতর্ক হইবে বিশেষতঃ যদি অন্থ্যরণকারী একজন একচক্ষীন চীনাম্যান্ হয় কারণ এই কাণা চীনাম্যান্ আলার ভয়স্বর শক্ত; এবং সত্তই আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে যত্ববান্ আছে— স্থীমারে ছাড়িলেও এই সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ভূলিবে না॥

#### **ওভাকাজী**

ডা: শহর লাল।

পত্রপাঠে মন যুগপৎ আনন্দ ও আশকায় চঞ্চল হইয়া পঞ্চল—
আমার বর্ত্তমান অবস্থার দশহাজার টাকা যে রাজার ঐশর্যের প্রায়
মূল্যবান তাহা বলা বাহুল্য; তবে এ ক'জেটী পূর্বে যতটা সোজা
ঠাওরাইয়াছিলাম, আজ আর ততটা সোজা মনে করিতে পারিলাম না
—এতে বে সত্যই প্রাণের আশকা পর্যন্ত আছে আজ সেটা উপলব্ধি
করিয়া একটু ভীত হইলাম; আবার পরক্ষণেই সাহসে বুক বাধিয়া রওনা
হইবার জন্ত আয়োজন করিতে লাগিলাম—দাদার ফিরিতে তথনও
বিলম্ব ছিল। সহরে নিজ আবশুক মত ৩৪ টা ফ্ট একটা থার্মমিটার একসেট অপারেশনের যন্ত্র হাইপভামি ক সিরিঞ্জ টেওস্কোপ কতক ওলি
দরকারী ওবং ও নিজের অবশুকীয় খুচরা জিনিস ও একটা বড় গোচের
ফ্টকেস কিনিয়া আনিলাম্—চেক্ ভালাবার দক্ষণ বাকী টাকা গ্রাশনাল
ব্যাক্তে জমা দিয়া তাহাদের কলিকাতা অফিসে টাক্লকার করিবার জন্ত
বিলয়া আসিলাম—সঙ্গে সামান্ত কিছু টাকা রাধিলাম।

বিদায় লইলাম—প্রবাসে এই সন্ধান্ত বাদালিক প্রণাম করিয়া সজলনেজে বিদায় লইলাম—প্রবাসে এই সন্ধান্ত বর্ণনা করা যায় না—এবং তাঁহার দয়া না পাইলে আজ আমাকে এত ঐশ্ব্য ও সন্মান ভোগ করিতে হইত না। বাসা হইতে বাহির হইয়া একটু এদিক ওদিক ঘ্রিয়া পোর্টে শাইলাম—উপর হইতে দেখিলাম জেটি ফাঁকা তবে জেটীর কোলে একথানি স্থামার আছে, দূর হইতে তাহার উজ্জল আলোক দেখা যাইতেছে; বুঝিলাম ইহা সাধারণ যাত্রী স্থামার নহে এই কার্য্যের জন্ম বিশেষরূপে নিয়োজিত।

#### অফ্টম পরিচেছদ।

জেটীতে পদার্পন কারিবামাত্র একটা থামের আড়াল থেকে খুব রোগা গোছের এক বন্দীজ এসে আমার হাতে একটা ছোট বাল্ল দিয়ে দেলাম করে চলে গেল, যেমন নিঃশব্দে প্রেতের মত বেরিয়ে এসেছিল, তেমনিই নীরবে যেন মিলাইয়া গেল—কোন কথাবার্ছা বা জিজ্ঞাসাবাদ কিছু না। জেটীর উপর প্রফুল-জ্যোংলাকে একটা স্থদর্শন মুসলমান নুবক পদচারণা করিতেছিলেন—আমি ঘাইবামাত্র ইংরাজী কায়দায় মাথার ফেজটুপীটি খুলিয়া বলিলেন "সেলাম ডাঃ বাব্—চট্করে উঠে পড়ুন, নটা বাজতে আর ভিন মিনিট আছে, ঠিক নটায় আমার হীমার ছাড়তে হবে" আমি হীমারে উঠিয়া কুলীর মাথা ইইতে স্টকেসটা

নামাইতে যাইতেছি—অমনি পিছন থেকে একজন খালাদী আদিয়া সেটা নামাইয়া লইয়া গেল ও কুলীকে পয়সা দিয়া বিদায় করিল। দেই প্রিয়দর্শন মুদলমান যুবকটী বলিলেন "এতে 'কিছ্ব' হবেন না-ওদব আনাদেরই ভার—ডাঃ শঙ্করলালের এই রকম ভুকুম" আমি যেন 'থ' মারিয়া গিয়াভিলাম—ভাক্তার শঙ্করলালের কাজের বন্দোবস্থ দেখিয়া সভাই অবাক হইয়াছিলাম—বন্দোবস্থের বিশেষত্ব দেখিলাম— কথা কম কাজ বেশী। যাকু জড়ত। কাটাইয়া দেই মৃসলমান ধ্বকটাকে জ্ঞাদা করিলাম "এ জাহাজ কোন কোম্পানীর" "আজে এটা বোলে-বশ্ব। ষ্টামনিপ কোংর ভাহাজ নাম "বিচিত্রা" আমিই এর কাপ্তেন আমার নাম আগা মহম্মন্" বলিয়া তিনি একথানা চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিলেন-একট ডেকে বসিয়া হাওয়া খান আমি জাহাজ খুনিবার চেষ্টা করি—বলিয়া চলিয়া গেলেন। একটু পরেই একটা তীত্র यः भीश्वनि निश्तिया निश्तिया ठलुकिक कांशाहेर । नाशिन, शतकाराहे দেখিলাম পার্যন্ত জলরাশি ধীরে ধীরে আলোড়িত ত্ইতেছে বুঝিলাম জাহাজ চলিতেছে—জাহাল হইতে দার্চ লাইটের তীত্র আলোকরশ্মি চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল—ধীরে ধীরে জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি একাকী সেই জ্যোৎস্মালোকিত ডেকের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি যে মাথামুও ভাবিয়াছিলাম, আজ তাই। মনে নাই তবে বোধ হয় দেট। সংসারের অনিত্যতা এবং গৃহীত-কর্মের অনির্দিষ্টতা সম্বন্ধে। মাধার উপর দিয়া জলো হাওয়া বহিয়া যাইতেছিল মনে হচ্ছিল যেন আমার উল্লোখুরে। চুলগুলার মধ্যে নিয়া কে শীতল-ম্পর্ণ অন্থলি সঞ্চালন করিতেছে—একটু তন্ত্রার মত আসিল কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম জানিনা—তব্দ্রা ভাঙ্গিল কাপ্তেনের কণ্ঠস্বরে; "চুকট খান কি ডাক্তাল বাবু" বলিয়া একটা চামড়ার দিগারকেদ থুলিয়া আমার সামনে ধরিলেন। আমি "না" বলিয়া একটু নড়িয়া বসিয়া দেখিলাম আগা মহম্মদ আমার পার্শ্বের চেয়ারে উপবিষ্ট— "ভালকথা আমার রোগা কোথায়—তাঁকে একবার দেখা আবশ্রক তো ? বলিয়া তাঁহার মৃথের দিকে চাহিলাম "সেজন্ম ব্যস্ত হবেন না— তাঁদের নাচের কেবিনে থব Comfortably রেখেছি—এথনি দেখতে চান্". "হু একবার দেখা আবশুক নয় কি ১," "আবশুক তোবটেই তবে রোগীর যে অবস্থা ভাতে বেশীক্ষণ যে দেখুতে হবে ভাতো বোধ হয় না" "ভার মানে ১" "ভার মানে সেটা একটা আন্তম্ডা; বোধ হয় এক তিল প্রাণ তাতে কোন রকমে আট্কান আছে—এই সমুদ্র যাত্রা যে দে সহ করে জীবিত অবস্থায় আবার ডাঙ্গায় ওঠে এমনতো বোধ হয় না" "তাঁর নাদ টাদ কেউ আছে" "হু তা বেশ আছে দেই রোগীর এক নাত্নী আছে—দে খুব সেবা কর্ত্তে পারে, এই একঘণ্টা দেখে ত। বুঝেছি-বান্তবিক ভাক্তারবাবু আমি অনেক সময় ভাবি যে সেবা করা কাজটা যেন নারী-জাতির জন্মই স্বন্ধিত হয়েছিল।" "তাতে আর সন্দেহ কি ? হুঁ ভালকথা রোগীটা কোন জাতীয়" "তা আমি ঠিক कानिना, उत्थ स्मार्कीत्क इठा९ (मथत्न वाकानीत सार्व वर्तन त्याध इइ. কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে বন্দীজ বলে মনে হয় তবে রোগীটীকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নাই সে থেন সকল জাতির গণ্ডীর বাইরে—" "আপনি তা হলে তাঁদের বিশেষ চেনেন্ না—" "না—আর এরকম ঝকি: ঘাড়ে নেওয়া, ঠিক নয় ভবে কি জানেন এই ষ্টামার কোম্পানীর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্চেন আমার মামা, ছুরুল হোসেন চৌধুরী তিনি ভাক্তার শহর লালের বিশেষ বন্ধু—আর ওধু বন্ধু কেন তাঁর কাছে এক রকম বিক্রীত বল্লেই হয়, তাঁর বিশেষ অহুরোধেই এই হালাম পোহান-আপনার সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের কি রকম সম্পর্ক।" "সম্পর্ক হচ্ছে প্রভূ ভূত্য, তবে তার সঙ্গে আরও একটা দৃঢ় বন্ধন আছে অমুরাগ— তার অভূত কমতার আমি একজন নীরব উপাদক" "তার কমতা বে সত্যই অলৌকিক তাতে আর কোন সন্দেহ নাই—আমার মামা হাপানীর ব্যায়রামে পনর বংসর ভুগ ছিলেন—ভারপর ৪ বংসর হল উনি চাটগায়ে কি একটা কাজে এসে ওঁর সলে আলাপ করেন, মাত্র ছুই সপ্তাহের চিকিৎসায় একবারে সেরে যান্—এখন এমন চেহারা হয়েছে যে দেখুলে কে বলবে এ লোক প্রর বংসর হাপানীর ব্যায়রামে ভূগেছিল-তবে এবার যে রোগী নিয়ে যাচ্ছেন এতে কি হয় বলা যায় ना" এই সময় পাশে খটু করে একটা আওয়াজ হোল চাহিয়া দেখি ভাহাজের ক্যাপটানের উপর বলে একজন চীনাম্যান—কাল ছাতার কাপড়ের মত চক্চকে কাপড়ের কোর্স্তাপরা, পিঠে একটা লখা বেণী **এবং বামচक होन-व्याप्ति कथा ना कहिया (मिएक हु**ष्टिया शिनाम, যাইতে যাইতে সে ডেকের পাড় ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল-মুহূর্ত্ত মধ্যে আর তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই—কাপ্তেন সাহেব বলিলেন" কি ভাক্তারবার कि रन अमिरक इंटेलन (दन"—आमि जीज कर्छ विनाम "किइ त्वथरत्नन कि ?" "कि कृष्ठ नाकि ?—व्यामात्मत्र बाहारक कृष्ठ नाहे। আমার বুকটা তথনও গুরু গুরু করিতেছিল-এই উপহাসট। তেমন সহজ্ব ভাবে নইতে পারিলাম না একটু বিরক্ত ভাবে বলিলাম

"ভতের আমার ভয় নেই—একট। কাণা চীনাম্যান বসে ছিল দেখেছেন কি" "চীনাম্যান-চীনাম্যান-আজন দেখি খুঁজে বলিয়া তিনিও যেন শকিত হয়ে একটা ছইসল দিলেন-তৎক্ষণাৎ প্রথম মেট আসিয়া গাজির হইল; কাপ্তেন বলিলেন "ভাল করে জাহাজে থোঁজ কর কোন চীনাম্যান এতে আছে কিনা"—মেট আলোক ও লোকজন লইয়া জাহাজের খোলের মধ্যে নামিয়া গেল। তথন তিনি আমায় বলিলেন "এত সত্যই ভয়ের কথা, ডাক্তার শহর লালের আদেশ জাহাজে যেন কোন বৰুমে অক্স লোক না উঠে বিশেষতঃ একজন কাণা চীনাম্যান-দেইজ্য সমন্ত বাছাই লোক নিয়ে এ জাহাজে আমি নিজে **যাচ্ছি**— আমাদের লোকজন অবভা সকলেই চটুগ্রামের মুসলমান—কেবল আপনাদের জন্ম একটা হিন্দু ঠাকুর আছে আর আমি জাহাজ জেটাতে ভিড়ান থেকে ছাড়া পথ্যস্তও স্বাদাই নিজে নজর রেথেছি—সে উঠল কোথা দিয়ে—আপনার দেখবার ভুল হয় নাই তো—" "আমার ভো ভুশ হয়েছে বলে বোধ হয় না-কারণ তাকে আমি নেবে যেতেও **(मर्थिছ—" विनिधा (यथान किया रम नामिशा विशायह रम्थारन या**हेशा দেখিলাম পরিষ্কার ডেকের উপর একটী জ্যাবড়া কালো ছাপ ঠিক বেন একটা প্রকাণ্ড রোপ্সোল জুতার দাগ আর ওঁড়া গুড়া কয়লার দাগ। কাপ্তেন বলিলেন "না একজন লোক যে এখানে এসেছিল ভাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং সে কয়লা ঘরের উপরে গিয়াছিল —তা नहेल এथान এরকম কয়লার खंडांद्र माग इटाइ পারে না। কিছ এখান দিয়া নেমে সে যাবে কোথায় ? রহস্ত ক্রমশ:ই গুরুতর হচ্ছে যে ! "আমি বলিলাম ঠিক এর নীচে একটা পোটছোল রয়েছে ওর মধ্যে

निष्य ভिতরে यात्र नाहे co!!" "मस्मह ताथवात नतकात नाहे ठलून আমরাও গিয়ে দেখি" তুজনে নীচে গিয়া দেখিলাম জাহাজের সমও লোক তল্প তল্প করিয়া দেখিলাম কয়ল। ঘর এনজিন-ক্লম চতুদ্দিক দেখি-লাম কোথাও কোন চিহ্নাই। এ জুতার দাগটী না থাকিলে আমার কথা এরা হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। অন্নেষণ যথন শেষ হইল তথন রাত্রি প্রায় ১২টা—আমি বলিলাম "কাপ্তেন সাহেব যুখন নীচে এসেছি একবার রোগীটিকে দেখে যাই—তিনি দক্ষে করে এনে একটী কেবিনের দরজায় আঘাত করিলেন—ঘার মুক্ত হইল—মৃত্র ইলেখ্রীকের আলোকে দেখিলাম মৃক্ত বার-দেশে দঙালমানা এক প্রমাঞ্নরী যুবতী-পোষাক পরিচ্ছদ সমন্তই ব্রহ্মদেশীয়ার ভায়ে তিনি বেশ সহজ ভাবে একটা ছোট নমস্বার করিয়া বলিলেন—আপনিই কি ডাক্তারবার্" আমি প্রতি नमकात कतिया विननाम "আজ्य इंग्रा-किक्क आर्थान वाश्ना कथा শিখ্লেন কি করিয়া" "বাঙ্গালী—তা বুঝি আপনি জানেন না" বলিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাদিয়া ফেলিলেন—দে হাদিটা তথন কত মধুব লাগিয়াছিল এ বৃদ্ধ বয়দে তাহা ঠিক অনুমান করিয়। বর্ণনা করিতে পারিব না কারণ তথন আমার নবীন বৌবন আশা আকাজফার বাসনায় হাদয় ভরা ছিল আর এখন পরিপূর্ণ বার্দ্ধক্য পরিতৃপ্ত জীবন — এখন দে ভাষা দে ভাষ দে উপভোগ করিবার শক্তি নাই ভাই বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম না। তবে তথন যেন লজ্জায় আমায় একটু জড়সড় করিয়া দিয়াছিল আমি সেই জন্ত কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারি নাই—তাই তিনি আমাকে একটু সামলাইয়া লইবার অবকাশ দিয়া বলিলেন "আহ্বন ভেতর আহ্বন-দাদম্পায়কে একবার দেখুন





#### অসাধ্য-সাধন।

বলিয়া নিজে সরিয়া গিয়া কেবিনের এককোণে বসিলেন <mark>আমি কে</mark>বিনে প্রবেশ করিলান।

#### নবম পরিচেছদ।

কেবিন্টা বেশ প্রক ও-জাহাজের মধ্যেই এই ঘুটাই সর্বাপ্রেঞ্চা ্তং বেশ সদৃষ্ঠ ও অস্তিভত একটা ছোট কৌতে একজন বুদ্ধ শায়িত— দ্রদালে বস্তারত কেবলনাত্র মুগটা বাহিরে আছে মৃত্র ইলেকটাকের আলোকে দেখিলাম মুখখানা নিঃরক্ত নিপ্রভ—ঠিক যেন মুভেরমুখের ত্যার: চক্ষ মুদ্রিত— রোগাঁতে অত্যন্ত স্থবির তাহাতে কোন সন্দেহ ভিল ন। --পার্থে একথান। রাগ্পাতা রহিয়াছে অন্তমানে ব্ঝিলাম ব্দুণী তাহাতে শুইয়া ছিলেন—আনি মেঝের বৃদিয়া রোগীর নাডী প্রীক্ষা করিলাম এখন তো নাড়ীর গতি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না—একবার দলেহ হইল রোগী মৃত নয় ত ? অনেকক্ষণের পর ব্ঝিলাম নাড়ীর গতি আছে তবে অতি মৃত। "কেমন দেখলেন।" বলিয়া সেই কিশোরী আমার মুগের উপর তাহার উজ্জল আয়ত নয়ন হুটা স্থাপিত করিল— জীবনে প্রথম এইমাত্র নারীর সন্মুখে বসিয়াছি— স্তুতরাং মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ আসিয়া আমাকে কেবলই যেন 'কিছ' করিয়া দিতেছিল—আমি আত্তে আত্তে বলিলাম—"দেখেই আমি খুব ভয় পেয়েছিলুম—তবে নাড়ী দেখে বুঝিলাম প্রাণ এখন ও ধুকু ধুকু কর্চে।" "তা হলেই হোল—দিবারাত্রই উনি এভাবে

থাকেন এক আধবার চোথ চান--আর কথা তো মোটেই বল্তে পারেন না-তবে আমি আন্দান্ত অনেকটা বুঝে নিয়ে যা দরকার দিতে পারি—" এ অবস্থা কতদিন হয়েছে" "তা প্রায় ৪।৫ বছর হবে গোডায় এত চুর্বল হয়ে পড়েননি—তবে ক্রমশঃই—রোগ বিশেষ কিছু নেই—এটা থালি বয়স বেশী হওয়ার জন্ম"—"এঁর বয়স এখন কত হবে ১" "আন্দাজ করুন দেখি"—আমি প্রশ্ন শুনিয়া আর একবার রোগার মুথের দিকে চাহিয়া লইলাম—বয়স যে খুবই বেশী হইয়া গিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহই ছিল না—ভাবলুম ৭০।৭৫ হবে তা'র तिनी माधात्रपटः आक्रकान (जा लाक वाट ना-वित्यय वाक्रानी. বান্ধালাবাদী হইলে তো আর কথাই নাই; বলিলাম "কত আর হবে मुखबड़े (हाक-" (हा (हा कविया मालाया हानिया छेठिया विनन "আপনি তো তা হলে খুব ডাক্তার" আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "কেন " সালোয়া বলিল "বোগার নাড়ী দেখে বয়স বলতে পারল্লেন না, এঁর বয়স ঠিক পরো একশে। হয়েছে।" "বলেন কি একশো বছর—আজকাল লোকে একশ বছর বাচে কি ?" "বাচে ন। তা জানি কিছু আমার আর কেউ নেই বলেই ভগবান বোধ হয় এখন ও র্ভ কে বাচিয়ে রেথেছেন"—কথাটা বলিবার সময় সালোয়ার কণ্ঠ ক্রন্ধ হইয়া আদিয়াছিল,—কথাগুলো ভারী ভারী বলিয়া যেন কাণে ৰাজিতে ছিল—তাই তাহাকে অক্সমনম্ব করিবার জন্ম বলিলাম আপনার लालावावुत नाम कि ? "उँत नाम इएक दुर्शालान तक आमि इक्टि अत ছোট ছেলের মেয়ে—আমাদের আর কেউ যে নেই, তাই উনি আমাকে বড় ভালবাদতেন, এমন কি—" এই বলিয়া কিশোরী থামিল কি একটা

#### অসাধ্য-সাধন।

বলিতে গিয়া বোধ হয় মনে ভাবিল যে একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের তা হৌক না কেন সে ডাক্টার, সামনে নিজেদের ঘরের কথা অসাবধানে প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি একটু সাহস পাইয়াছি লাম--বলিলাম "থামলেন কেন বলুন না—আমায় লজ্জা করবেন না আমি ও বাঙ্গালী বিপদের সময় অন্ততঃ আমায় আপনার মনে করবেন—বিশেষতঃ আপনা-দের ভার যথন আমার হাতে—কোন রকমে আপনাদের এক তিল কষ্ট বা অস্ববিধা হলে আমার আপ্শোষ রাখিবার জায়গা থাকিবে না।" বালিকা চতুরা, সেও কথা ফিরাইতে জানে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "হা তাতো বটেই বিশেষ ডাক্তার শঙ্কলাল, দাদাবাবুর বিশেষ বন্ধু তিনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরদা—তাঁর অন্থরোধ আপনার কথামত চলা—স্থতরাং আপনাকে তে৷ পর ভাবিতে পারিই না" আমার মনটা এই কথাতে একটু ভারী হইল; মনে ভাবিলাম ডাব্ডার শহরলালের অহুরোধই আমি আপনার লোক হইতে পারি নচেৎ নয়—বেন 'আমি' মামুষ্টার কোন দামই নেই; পরক্ষণে ভাবিলাম সত্যই তো আমি এমন কি করিয়াছি যাহাতে এই ছুই দণ্ডের জালাপে এতটা আত্মীয়তার দাবী করিতে পারি—হুতরাং আমার এ অভিমান সাজে ন!-এটা আত্মগরিমার চিহ্নমাত্র। আমি বলিলাম "এখন উঠি অনেক রাত হয়েছে আপনাকে আর বুথা জাগাব না—আমি উপরেই আছি—কোন রকম আবশ্রক হলে আপনার দেওয়ালের ঐ বোতামটা টিপে দেবেন—আমার ঘরে বেল বেকে উঠ্বে আমি তৎক্ষণাৎ আসব"—"এরি মধ্যে উঠ্বেন—আছা আপনার ও তো বিশ্রামের প্রয়েজন আহ্বন তবে নুমস্কার।"—আমি আর একবার রোগীকে

বেধিয়া—কেবিন হইতে বাহির হইয়া উপরে আদিলাম। উপরে আদিয়া দেখিলাম কাপ্তেন আগা মহন্দদ প্রকাণ্ড একটা বন্ধাচুক্কট মুথে করিয়া ডেকের উপর একটা ইন্ধিচেয়ারে পড়িয়া আছেন চারিদিকে চুক্রটের গন্ধ ও ধোঁয়ায় ভরিয়া গিয়ছে—আমায় দেখিলা হাদিয়া বলিলেন "কেমন রোগাঁ দেখিলেন বলুন।" যদিও কেবিনে গিয়া আমার একটু নিজা দিবার অভিপ্রায় ছিল লক্তায় থাতিরে বদিতে হইং— চাহার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া বদিলাম—তিনি বলিলেন "কিবন্তেন ঘে ঘুমাবেন না? আমার তে। অদৃষ্টে নিজা নেই আপনি কেন মিছে রাভ জাগ্রেন—বিশেষ ভাকার মান্তম—আমি বলিলাম "নাম্ব তো—তা ভাকারই হই আর বাই হই—আপনিও ক্রম বখন দারারাত ক্রেগে বদে থাক্বেন তথন আমিও বদে একটু গল্পগাছা করে অপনার রাজিজাগ্রণের সাহায় করি।"

## দশম পরিচেছদ।

ছাহাজ তথন গভীর সম্দ্রে বারে বারে অগ্রসর হইতেছে—
আকাশ ব্রিকোঘ—পরিদ্ধার প্রফল্ল জ্যোৎফালোক সমূদ্র তরঙ্গের শিথর
কিরণময় মৃক্ট পরাইয়া দিতেছিল আবার জাহাজের গায়ে লাগিয়া বধন
সেওলি সহস্র থণ্ডে বিভক্ত ইইয়া অপূর্দ্র প্রাণোন্নাদকর শোভা স্কল
করিতেছিল তথন সেই সব দেগিয়া কত অপ্রাসন্ধিক কথা মনে পড়িতেছিল—স্প্রীর বিশালত্য—মন্ত্রের ক্ষুদ্রত্—শৃষ্ঠ অহকার—জর পরাজয়—

কতা মিথ্যা এই রকম কত অসংলগ্ন চিন্তা। তুজনেই পাশাপাশি বসে अथा दिनी कथा इष्टिल ना-इठार कारश्वन दिल छेठ लन-"এটा বেন একটা স্বপ্ন" আমি বিশ্বয়ে বলিলাম "কোনটা ?" "মাছুষের জীবনটা—ও! আপনি—আর রাত করবেন না ডাক্তারবার ভনগে" আমি বলিলাম "আদ্বীবনটাইতো শুয়ে বদে গড়িয়ে কাট্ছে-বাহুবিক এই সমুদ্রাত্রাটা আমার খুব ভাল লাগছে—আপনাদের বেশ জীবন। কেমন দেশ বিদেশ দেখে বেড়ান-" "বাইরে থেকে তাই দেখায় বটে-কিন্তু এই পরিষ্কার আকাশ এই মূহুর্তেই মেঘে আচ্ছন্ত ভতে পারে—য়ড় উঠতে পারে—কত বিপদ্ আপদ্ আস্তে পারে— সেটা ভেবেছেন কি ? একেবারে যোল আনা হুথ বা যোলা আনা হুঃপ কিছুতেই নেই—হুথ হুঃপ জড়িয়েই সব তা না হলে হুটোর উপলব্ধি হবে কেমন কোরে। তাইতো বলছিলেম মামুষের জীবনটা একটা স্বপ্ন।" "অস্ততঃ এই রকম অবস্থায় বসে তাই মনে হয় বটে---তবে স্বপ্ন ভাঙ্গতে কতক্ষণ?" "আপনার কেমন রোগী দেখলেন বল্লেন না তো-" "কি আর বোলবো-লোকটীর বয়েস হয়েছে অনেক তার উপর অবস্থাও থুব ভাল বল্তে পারি না-একে চিকিংসা করে বাচাবার চেষ্টা তো পাগলামে। বলেই বোধহম-কি ভেবে যে ডাব্রুার শঙ্করলাল এ ভার নিয়েছেন আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না—তবে মেয়েটীর অবশ্য আর কেউ নেই।" "সেটা তো ঐ বুড়োরই দোষ মশাই-ৰিক আন্ধকের বুড়ো আমি তো ছেলেবেলা থেকেই ওকে ঐরকম রেখ্ছি।" "আপনি ত।হলে রেঙ্গুনের অধিবাসী বলুন" "হা। আমার বাপু ছোটবেলায় এ দেশে কারবার কর্তে আসেন-আমার

জন্মই রেঙ্গুনে"—"তাহলে আপনি ওঁদের বিশেষ চেনেন বলুন" "তা हिनि देविक ? दिक्स्त धूर्गानाम मखरक ना टहरन रक—छेनि थुव व धु কারবারী ছিলেন তবে ওঁর ছোট ছেলেটী মার। যাবার পর করাবার বেচে ফেলেন—লোকটা অগাধ টাকার মালিক—বছকাল পুর্বেব বাংলা ছেডে কারবার কর্ত্তে এখানে আসে অনেক চু:ধকষ্ট পেয়ে শেষ জীবনটার থুব বোজকার করেছিল—তবে ঐ যা বলল্ম একটানা স্থং তো ভোগ হবার যে নাই—তাই ভগবান একে একে পুত্র পত্নী যে যেখানে ছিল সব নিয়ে নিলেন—এখন বেঁচে থাকবার মধ্যে ঐ মেয়েটা: উটী ওঁর ছোট ছেলের মেয়ে বুড়োর ভারী আদরের জিনিষ—তাই প্রাণধরে মেয়েটার বে দেয়নি নইলে বাঙালীর ঘরে ১৫/১৬ বংদবের মেয়ে কি আইবড় থাকে—কিন্তু নিজেকেও যে একদিন যেতে হবে সেটা বুড়ে। ভাবেনি—এপন মেয়েটীর অবস্থা কি রকম হবে বলুন ভো ?" "সভাই ভো বরং বে দিয়ে দিলে ওঁরও আজ একটা সহায় হোতো—" "ঠিক এ কথা সহরের সবাই বোলতো কিন্তু বুড়োর ধারণা ছিল সে শিগ গির মরবে না—আর সেটা নেহাৎ মিথ্যেও নয়—নইলে আজকালের . দিনে একশত বংসর বাঁচা —একেবারে অসম্ভব—আর ওঁর একমাত্র বন্ধ ঐ ডাক্তার শঙ্করলাল—অত বড় বিষয়ের একমাত্র ট্রাষ্ট্রী—তবে এযাত্রা যে তাঁকে বাঁচাতে পারেন তা আমার বোধহয় না—তা তাঁর যতই ক্ষনতা থাক না-থোলার উপর তো খোদ্কারী চলবে না। "এবার বোধহয় বা তাঁকে বদনাম কিনতে হয়—লোকটার ভরদা দেখলে বান্তবিক গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।"—"e: সমুদ্রের যে টানটা বড় বাড়ছে দেখছি—আমাত্র উঠতে হল" বলে আর একটা চুক্ষট ধরিয়ে কাপ্তেন উঠিয়া গেলেন-

আমিও নিঃশব্দে কেবিনে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম কিন্তু আদিল না—একটু আগে যে ঘুম চোথের পাতায় জড়াইয়া ধরিতেছিল দে কিদের বৈদ্যাতিক স্পর্শে আহত হইয়া যেন কোথায় পালাইয়া গেল বন্ধে পড়িয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম—কত কি ভাবিয়াছিলাম—তাহার আজ ঠিক হিদাব দিতে পারিব না তবে যে দেটা এই শতবর্ষীয় বুক ও তাঁহার যোড়শী পৌত্রীর সম্বন্ধে তাতে আর ভুল ছিল না—কেবিন্ধর দেই দারুণ অন্ধকারেও যেন **চুটী** উজ্জ্বল ডাগুর চক্ষু আমার মানস নয়নে প্রতিতাত হইতেছিল—কি দীপ্ত মধুর সরল চাহনী—ঘুরিয়া কিরিয়া সেই চোথ ছুটীই যেন চোথের সামনে ভাসিতে লাগিল হরি। হরি । একি হইল—আমি কি বিহবল হইলাম—এরকম তে জীবনে कथन इम्र नाहे - তবে कि मिलनाम। कि मर्वानाम-काथाकात क তার ঠিক নাই—তার চোথ চুটী কেন আমায় এমন করিয়া উত্যক্ত করিতে লাগিল-কতক্ষণ এরকম ভাবিতে ভাবিতে যে শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা স্মরণ নাই—তবে তথন রাত্রি আর থুব বেশী ছিল না—নিম্নে জলধির গুরু গম্ভীর গর্জন একটা অফুট আর্গ্ত ক্রন্দনের মত শুনা যাইতেছিল।

## একাদশ পরিচেছদ।

কেবিনের দরজা ভেজান ছিল—তাহার ফাঁক দিয়া প্রথর স্থ্যকিরণ আসিয়া আমার নিজা-বিজড়িত চোথের উপর পড়িয়া আমায় জাগাইয়৷ তুলিল—উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি সেই

মেয়েটা ভেকের উপর বেড়াইতেছে—আমায় দেখিয়া সন্মিতমুথে বলিলেন "ক্স্প্রভাত—ক্স্প্রভাত—ভাজারবাব্ খুব ভোরেই ওঠেন দেথ ছি"—বেশ একটা সহজ ক্ষম্মর পরিহাসের ক্ষর সে কণ্ঠধ্বনিতে প্রতিভাত ইইতেছিল। আমি প্রতাভিবাদন করিয়া বলিলাম "আপনার কি বলুন না বেশ গাঢ় নিদ্র। দিয়ে ভোরে উঠেছেন—কিন্তু আপনাদের ভাষনায় সারারাত কি ঘুমিয়েছি—এই ভোরেরবেলায়—"আমার কথা শেষ না ইইতে দিয়া কিশোরী সহাস্থে কহিল "একটু গভীর তক্রা এসেছিল! ইস্ তাহলে দেখ ছি আমাদের উপর আপনার খুব টান জন্মছে—তা অত ভাবনা বাজে ধরচ করবেন না ডাক্ডারবাব্" প্রগ্লভা বালিকার এ পরিহাসের উত্তর দিবার মত ভাষা আমার অভিধানে ছিল না আমি বলিলাম "ভাইতো আপনি ভাহলে ভুমু সকাল সকাল উঠেন নি—আবার স্নানও সেরছেন দেখ ছি—" "ভোরবেলা আমি চিরকালই স্নান কার—মুখ্রুয়ে নিন আপনার জন্ম এখুনি চা আনাচ্চি— চা খান্তো।" "পেলেই খাই তবে চেটা করে খাওয়া আমার ক্রতাব নয়—"

একলোটা জল ও একটা কেট্লী হাতে মিশির ঠাকুর দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মাইজি বাবুকা ভি পাকায়েকে তো—" "জক্রর" বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ও আমাদের ঠাকুর আপনার জাত জাবে না—ভয় নাই—ভাল কথা ভাক্তারবাব্ আপনার নাম্টী কি তাতো জানি না" "কেন ডাঃ শহরলাল বলেন নি?—আমার নাম প্রীশেধরকুমার বহু।" ডাঃ শহরলালের নাম্টী উল্লেখ করিয়া কল্যকার খোঁচা খাওয়ার প্রতিশোধ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য

ছিল কিছু সেটা তিনি গায়ে মাথিলেন না—একথানি চেয়ারে বদিয়া বলিলেন "তাহলে আপনি আমাদের কায়স্থ—তবে আমাদের ছোয়া থেলে জাত যাবেনা—িক বলেন ? "আমার জাত অত সহজে মরে না—কোন জাতই ছুঁয়ে দিয়ে আমার জাত কে মার্ত্তে পারে না" "তা হলে জাত আপনি মানেন না কেমন ?—নিন চটকরে মুখধুয়ে নিন চা'ট। জুড়িয়ে যাবে—" আমি মৃথধুয়ে রুমালে মৃথ মৃছিয়া চেয়ারটা টেবিলের কাছে টানিয়া বিদলাম—তিনি স্থতে এক বাটী চা ঢালিয়া আমায় দিলেন—আমি তাঁহার মুথের দিকে চাহিয়া বলিলাম "আপনি शार्वन ना" "शार्वा अथन" " छः आमात्र मामरन शार्वन ना — ७३ कथा আচ্চা আমি উঠে কেবিনে গিয়ে থাক্তি—আপনি চা থান" "অত রাগ করা ঠিক নয় আপনি ডাক্তার লোক আপনাদের দর্বদাই মাথা ঠাঙা রাখা উচিত—আপনি কি জানেন না যে আমি বাঙালী— ্বাঙালীর মেয়েরা কি পুরুষের সামনে বদে খায়।" "কেন খাবে না শত সহম, আজকাল এতে৷ চলে গৈছে" "তা যাক সব চালচলনই যে ভাল তার ঠিক কি-এতে নারীর মাধুর্ঘা নষ্ট হয়ে যায়-আপনি খান আমি বরং বদে থাক্ছি।" আমি চা খাইতে খাইতে বলিলাম "দেখুন আপনাকে দেখে কাল খুব ছেলেমাত্ব ঠাউরে ছিলুম কিন্তু আঞ্ দেখ চি-" "আমি একটা পাকা বুড়ী নয় ?" বলিয়া হাসিয়া উঠি-লৈন—সে হাস্ত যে কত নিৰ্মাল কত স্থান্দর কতটা শুভ্র সারলা তাহাতে ঝলকিয়া উঠিতেছিল আজ তাহার পরিমাণ নির্দেশ অসম্ভব।

"আপনি সকল ক্থাতে অত ঠাট্টা করেন কেন আমি বল্ছিলাম যে আপনি আপনার যা বয়স ভারচেয়ে অনেক বৃদ্ধিমতী—যাক্ আপনার

দাদাবাবু আজ কেমন আছেন—ইক্রজালের ন্থায় হাস্থা পরিহাস আনন্দ চাঞ্চল্য কোথায় অন্তর্হিত হইল—মুগথানি চিন্তা ছায়াল্ডন্ন করিয়া বলিল "দেই রকমই এখনও ঘুমুচেন—সকালটা বেশ দ্বির হয়ে ঘুমান বেল। বাড়লে বোধহয় একটু যন্ত্রণা বাড়ে খেন অশ্বস্থি অন্তর করেন—যাক্ আপনি স্নান করে নীচে আস্থন একটু জলখেয়ে নেবেন আর অমনি একবার দেখে আস্বেন, অনেক বেহায়াপণা করে গেলুম কিছু মনে করবেন না নমস্বার" বলিয়া আমাকে আর কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া চলিয়া গেল।

## वानम श्रांद्र छहन।

একা বিদিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না—এমন উচ্ছল প্রভাত এমন নাতি শীতােক্ষ সমূল বায়—এমন প্রথবােচ্ছল স্থাকিরণ—আকাশ ও সমূল যেন আনন্দাচছালে পরিপূর্ণ—এহেন স্থাকর প্রভাতে একাকী বিমৃত্রে ন্থায় থাকা অসম্ভব—এমন সময় ছটা কথা কহিতে আতঃই ইচ্ছা হয় কাপ্তেন সাহেবের অন্তসন্ধান করিলাম—বেচারা সারারতে জাগিয়া নিশি শেষে সারংএর হাতে চার্চ্জ দিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে গল্লের থাতিরে তাঁকে জাগাইয়া তুলি এত বড় স্বার্থপর আমি নহি। কি করি একা তাই ভাবিতেছি—এমন সময় মিশিরজী আসিয়া বলিলেন "বাবুজী আসান্ কর লিজিয়ে—বেলা হোনেদে বছৎ তক্লিফ হোগা"—কাজেই কেবিন বন্ধ করিয়া স্থানের ঘরে যাইলাম—একজন

খালাসী ছই বালভী মিঠ। পানি—লেম্লেড মনে করিবেন না—সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া স্নানে ও পানের জন্য স্বতম্ভ জলের বন্দোবস্ত থাকে দেই জলকেই মিঠাপানি বলি—স্নানাগারটী জাহাজের এক প্রান্তে অবস্থিত বেশ ঘেরাঘোরা ছোট্ট একটা কাঠের ঘর ইহাতে একটা wash stand আছে একটা বড় গ্যানভানাইজড় বাথ টব আছে দেয়ালে একটা ব্রাকেটমারা তাহাতে এক টুকরা দাবান রহিয়াছে একটা ছোট টুল আছে দেয়ালে সেটকরা একথানা আয়না তাহার পাশে চিরুণী বাদ রহিয়াছে—দেয়ালগুলি কাঠের পাঁচ ফুটের উপর স্বটা কাঁচ আটা। স্থান শেষ কবিয়া মাথাটা ভোষালে দিয়া ঘসিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেওয়ালের উপর যেথানটা কাঁচ লাগান আছে— সেথানটায় দৃষ্টি পড়িল—দেখিলাম একটা কুক্ত তীব্ৰ চকুর হিংম্রদৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত; মুথের উপর্টী মাজে দেখাইতেছিল—যভটুকু দেখিলাম তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম—এ দেই কাণা চীনাম্যান চোথচোথি হইবামাত্র সব অন্তহিত হইল—আমি ভিজা কাপড়েই বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—কেউ কোথা নাই—ভৎক্ষণাৎ মেটুকে ডাকাইলাম সারং ও অক্সান্ত লোকেরা আসিয়া পৌছিল-চতুর্দ্দিক তন্ত্র তন্ন করিয়া খুঁজিলাম কিন্তু কোন চিহ্ন প্যান্ত নাই-গোলমালে কাপ্তেনের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ছিল তিনিও বাইরে এলেন-কিন্তু সেই চীনাম্যানের থোঁজ পাওয়া গেল না—আমি বড় চিন্তিত হইলাম— এর মানে কি ? অবশ্র আমার দকে দেই চীনাম্যানের কোনরূপ জানাভনা নাই অথচ সে আমায় অফুসরণ করে কেন? বিশেষতঃ তাহার সেই এক চক্ষুর তীত্রদৃষ্টি মনে হইলে শরীর যথন শিহরিয়া

উঠে—কি ভয়ানক হিংল্র দৃষ্টি ? কাপ্তেন সাহেবকেও মৃথ বিমর্থ **দেখিলাম**—তিনি আমায় ভাকিয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা কি রকম ব্রছেন "আমি বলিলাম ব্রতে আর পার্চি কৈ-পারলেত এর মীমাংসা করিতাম" "এত খোঁজ করেও যথন কোন সন্ধান পাওয়া ষায় না-তথন সে আসেই বা কোথা থেকে আর যায়ই বা কোথায়-ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হয় কি ?" আমায় হাসি পাইল বলিলাম "এই বিংশশতান্দীতে প্রকাঞ্ড দিবালোকে যা স্পষ্ট দেখিলাম তাকে ভৌতিক ব্যাপার বলা আমার সাধ্য নয়—আর ভৃতেরা কি ডেকের উপর জুতার দাগ ফেলে যায়" "এ দাগটাই তো আরো মৃদ্ধিল করেছে এখন এ রকম শক্র নিয়ে সমস্ত যাত্রাটা সম্পন্ন করাতো বড় স্থবিধা নয় বিশেষত: চীন ব্যাটারা বড় হিংস্কটে এমন প্রতিহিংদা-প্রায়ণ জাত পৃথিবীতে নেই; যাক কাল ভোৱে আমরা আরাকানে পৌছিব দেখানে গিয়া ডাক্তার শহরলালকে একটা তার করে দিতে হবে তাঁর উত্তর পেলে যা হয় করব—এরকম ভয়ে ভয়ে কাজ করা আমার সাধ্য নয়" "সেই ভাল ৰথ। আঞ্জকার দিনটা আর রাভটা সকলেই থুব সতর্ক থাকৃতে হবে" "ও আপনি এখনও ভিজে কাপড়ে রয়েছেন যে যান্ কাপড় ছাড়ন গে আমিও দেখি চেষ্টা করে যদি আর একটু ঘুমাইতে পারি সারারাত আমার duty পড়বে।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন আমি কেবিনে ঘাইয়া বন্ধ পরিবর্ত্তন করিলাম এমন সময় मिनित्रकी व्यानिया वनितन "छाःमात्रवावू मानी वानाव्यव्ह মিশির ঠাকুরের মাজীর আদেশ পালন করিতে নীচে নামিয়া পেলাম। তথন পোর্ট হোলগুলা সব খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে আর

তার মধ্য দিয়া ঝলকে ঝলকে আলো আদিয়া জাহাজের থোলটি আলোয় আলো হইয়া গিয়াছে কোণের দিকে একটি পোর্টহোলের ভিতর দিয়া মুধ বাড়াইয়া দেখিলাম দেখি পোর্টহোলের একটা মন্ত মোটা পেরেক মারা রহিয়াছে পেরেকটা নৃতন আর তাহাতে একটু কাল কাপড়ের টুকরা ঝুলিতেছে সেটুকু হাতে লইয়া বুঝিলাম এ সেই চীনামাানের জামার ছিলাংশ—এই তা হলে তাহার যাতায়াতের পথ। কিছ পোর্টট্রহোলের বাহিরে তো গভীর সমুদ্র দে ভরে যায় কোথায় ? সে তো জলচর নহে যে সমুদ্র গর্ভ হইতে উঠিয়া আসে মুগ বাড়াইয়া (निथिनाम (काथा ७ काम तकम िक नाई—विष्ठे आकर्ष) इहेनाम। **अग्रममञ्जाद दक्दिनंद्र निक्**षे यादेलाम "आञ्चन छाव्याद्रात्, दञ्चन" বলিয়া হাস্তাননা কিশোরী আমায় অভিবাদন করিলেন, আমি বদিয়া রোগা পরীকা করিলাম—দেই পূর্ববংভাব, নাড়ীর স্পন্দনও পূর্ববং তাঁহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, এখনে। কি ইনি ঘুমাচেচন" "না, ঠিক ঘুম নয় একটা আচ্ছন্নভাব—"কথা টথা কইতে পারেন" দৈবাং ছ একটি সে এত অম্পষ্ট যে আমি ছাড়া অক্টের বুঝে উঠা শক্ত" একটা ডিসে কিছু ফল ও কিছু মিষ্টান্ন ও একগ্লাস জল আমার সামনে রাখিয়া তিনি বলিলেন "ডাক্তারবাবু একটু জল খেয়ে নিন-থাবার হতে এখন দেরী আছে" "না এসব আবার কেন" "ভা कि इब निष्य छेठे ७५ मूर्थ थाक्रन भिखि भड़रव रय-जाननि छाजात আপনাকে কি তাও বলে দিতে হবে" "ডাক্তারদের কি ঘেরাপিতি থাকে ? সে সব কলেজে হাঁদপাতালে রেখে আমরা বেরিয়ে আদি" "যাক তা বল্লে আমি ওনছি না-এটুকু থেয়ে নিন" "আপনি বড় জুলুম

কর্বে আরম্ভ করলেন--- আমার ডাব্রুনারী করবার কথা---জল থাবারের কথা তো নেই"—"তা হলে আপনি আমাদের ঠিক ডাক্তারী হিসাবেই দেখবেন—নেহাংই পরের মতন—কেমন ?" "না তাকেন—আচ্ছা অাপনি ছ:থ করবেন না আমি থাচ্ছি" বলিয়া রেকাবীতে মনোনিবেশ করিলাম বালিকা জিজ্ঞাদা করিলেন—"আচ্ছা ডাক্তারবাব আপনার বাড়ী কোন দেশে—আপনি রেঙ্নের ডাব্ডার কধনই নন্, তাহলে আপনার কথা নিশ্বয়ই কখন না কখন গুনতুম" "না আমি এর আগে কলকাতায় থাকৃত্ম—দেশ আমার বর্দ্ধমান জেলার এক পাড়াগাঁয়ে তবে দেখানে আমার নিজের কেউ নেই" "বলেন কি কেউ নেই---তা তো বটেই কেউ থাক্লে কি আপনাকে এত দূর দেশ একলা থাক্তে দিত ?" বালিকার এই সরল কথাগুলি আমার হৃদয়ের একটা থুব কোমলস্থানে আঘাত করিল—আমার কেউ না থাকার দৈত্ত যেন বিরাট আকারে প্রত্যক্ষীভত হইল সতাই তে। যার কেউ থাকে সেকি সমুদ্রে একা ভাসতে থাকে! আমি একেবারে আতাবিস্ত হইয়া ছিলাম—অসাবধানে বলিয়া ফেলিলাম—আপনার নামটা কিন্তু আমি জানি না—অবশ্য বাঙালী সমাজে মেয়েদের নাম জিজ্ঞাসা করার প্রথ। নাই কিছু আতুরে নিয়মে। নান্তি:" বলিয়াই যেন একটু সঙ্কৃচিত হইয়া বলিলাম "আমার অসভ্যতা মাক করবেন এটা জিজ্ঞাসা করিবার কোন অধিকার আমার নাই আমি অগ্রমনঙ্কে—" "যাক্ আপনাকে ক্রটী শীকার করতে হবে না-- আপনি যথন আমাদের সমস্ত ভার নিয়েছেন তুখন আপুনার অধিকার আছে বৈকি,—আমার নাম 'দানোয়া' এটা অবশ্য ভাক নাম আমার ভাল নাম হচ্চে নীহারিকা—ভবে দে নাম বড় বেশী ব্যবহার হয় না—আমাকে দাদাবানু সালোয়া বলেই ভাক্তেন টাপাফুলকে বন্দীজরা সালোয়া বলে—" "নামটী আপনার ঠিক উপযুক্ত তা যাক্ যথন এতটা সহু করলেন তথন আমিও আপনাকে সালোয়া বলেই ভাকব সেটাও বরদান্ত কর্ত্তে হবে।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া সালোয়া হাসিয়া উঠিল—আমিও জলযোগান্তে উঠিয়া আদিলাম।

#### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আদিয়া অবধি ডেকের উপরে ইজিচেয়ারে শুইয়া ভাবিতেছি কি যে ভাবিতেছিলাম জানিনা—যা আপনারা ভাবছেন তাইই—কোথা থেকে যে এত ভাবনা আমার শৃত্য প্রাণটাকে দখল করে ফেলেছিল তা জানি না—আগে ত কিন্তু এত ভাবতুম না—এত ভালবাসা এল কোথা দিয়ে—চোথ দিয়ে—না ? ছ দিন আগে যে এক উপার্জনের ভাবনা ছাড়া অত্য ভাবনা ছিল না—এখন সে ভাবনা নাই তাই অত্য ভাবনা এসে জুটেছে—পৃথিবীতে কিছু খালি থাকবার জো নাই—ভগবানের স্বষ্ট কোধাও অসম্পূর্ণ থাকে না—আকাশটা শৃত্য তাই সেখানটা নয়নরঞ্জন মেঘ দিয়া ঢাকা, মেঘও শৃত্য তাই তাহার ভিতর চোথভোলান বিহাৎ থাকে, আর থাকে মামুষের প্রাণরক্ষাকর অমৃতোপম বারিবিন্দু—জমী পতিত হয়ে থাক্লে সেখানে আগাছা জন্মায়—মক্তৃমিও শৃত্য থাকে না—সেটাও তপ্ত বালিতে ভরা—কিছু খালি—কোথাও শৃত্য নাই—চারিদিক ভরা—তা ভালতেই হোক

## निक्रभभा-भूतकात ।

আর মন্সতেই হোকৃ তাই যথন ঠিক নির্ভাবনা হবার সময় এল তথন কোথা থেকে অপ্রত্যাশিত কতগুলি এলোমেলো ভাবনা এসে প্রাণটার ভেতর ঢুকল-মনে কবি ভাবিব না-কিন্তু না ভাবিয়াও যে পারি না-আর ভাবনার ভেতর আশা নিরাশার ঘাত প্রতিঘাত বর্ত্তমান থাকায় তাহাকে মধুর হইতে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল—তাই এ ভাবনা ছাড়িতে পারি নাই-সভা বলিলে বলিতে হইবে ছাড়িতে চাহি নাই। নামটা বেশ মিষ্টি নয় "দালোয়া" কিনা চাপা—হু ঠিক কনকচাপার মতই রং দেই রকম নিটোল স্থন্দর আর আসন্ন তুঃথের একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়ে মুধবানি একটু দ্লান করে রেখেছে—আর চোথ চুটী—আমরি মরি-হঠাৎ স্থপের স্বপ্ন টুটীল, পাড়েজী আদিয়া জানাইলেন "থানাঘরে থাবার দিয়া আদিয়াছে" এটা একেবারেই গছ, তথাপি আবশুকীয় বলে উঠতে হল, ভাবনাটা স্থগিত রইল—থেতে গিয়ে দেখি সেখানে বসিয়া সালোয়া—যতক্ষণ থেয়েছিলাম এটা থান ওটা থান ঠাকুর আর একটু তরকারী আনু আর ঘুটী ভাত দেবে—এ রকম অনেক ছোট খাট मनर खाजानात मक कर्स्व हन—वतावतरे त्मरमत ठोकूरतत त्यर হত্ত্বে লালিত পালিত এ সব কথনও দেখি নাই—তবে জীবন মধ্যাহে আদিয়া হঠাৎ একেবারে এত হত যেন বড মিট লাগিল। বাস্তবিক বাঙালীর মেয়েগুলি যেন দেবা ও যত্নের প্রতিমৃত্তি—এ হতভাগ্য জাতির ঘতই অধংপতন হোকৃ—এখনও এর গর্বা করে দেখবার জিনিব আছে বাংলার নারী।

তবে বেরকম সংস্কারের উপর সংস্কারের ঢেউ উঠ্ছে এ জিনিষ হে আর কতদিন থাকে তা বল্তে পারি না সংস্কার ক্রমশংই সংহারে পরিণত হতে যাচ্ছে! হয়ত আর পঞ্চাশ বংসর পরে এ চিত্রও কল্পনা করে ভবিষ্যৎ গ্রন্থকারকে দেখাতে হবে। অসভ্য সায়েন্তা থার আমলের টাকায় ৮ মণ চাউলের মত সভাযুগে ৮ টাকা মণেও তুপ্রাপ্য হইবে। সভ্যতা আমাদের অনেক জিনিষ দিয়েছে কিন্তু আবার অনেক জিনিষ কেডেও নিয়েছে সেটা কেউ বলবে আমাদেরই দোষ কেউ বলবে অদৃষ্টের দোষ—তা যারই দোষ হক্। নবীন সভাতা নবীন শিক্ষা আমাদের বাহিরটাকে ঘদে-মেজে সাফ্করে যত ময়ল। আমাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছি-এ ময়লা যদি না বার কর্ত্তে পারি তবে আমাদের আশ। আকাজ্জা উন্নতি সব হৃদ্র পরাহত রহিবে। সাবধান বান্ধালী । হেলায় এ রত্ব হারাইও না-হারাইলে তোমার নিজ্ঞ বলিয়া গর্ব করিবার আর কিছু থাকিবে না হয়ত কালে তুমি উন্নত হইয়া বড় বড় সভ্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে একনঙ্গে বদিবার অধিকার পাইবে কিন্তু তথন তোমার দেখাইবার মত নিজের किनिष किছ थाकिरव ना-यामित किनिष धात करत जूमि वर्ष इरव দেই জিনিষতে। তাদের দেখান চলিবে না। খাইতে খাইতে দালোরাকে বলিলাম "দেখুন এত অষ্থা যত্ন আদর করে আমার অভ্যাস থারাপ করে দেষেন না--তুদিন পরে যথন আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে তথন আবার সেই ঠাকুর চাকরের দয়া যত্ন—সেই ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট বাধাবাধি কি আর ভাল লাগবে" "আপনি কি তবে আমাদের ককিকাতায় পৌছে দিয়াই চলে যাবেন নাকি" "তা এখন কি করে বলি—আমি ত পরের চাকর" "না ডাক্তার বাবু তা হবে না তা হলে আমাদের বড় कहे হবে—আপনাকে তো বলেছি

আমাদের আর কেউ নেই।" "কেন ডাঃ শঙ্করলাল তো তোমার দাদ। বাবুর বিশেষ বন্ধু "হাঁ তা বটে তবে তিনি তো ঠিক আমাদের মত মাক্রম নন তাঁর সঙ্গে তো এত কথা কইতে পারি না—দেখুন স্ত্য বলতে কি আমার এক এক সময় এই শহরলালকে বড়ভয় করে মানুষের অত ক্ষমতা হওয়া কি ভাল-মানুষ মানুষের মত না হলে **खादक ভक्ति अक्षा हम ना—द्विवन जम्हे कर्स्ड भारा माम्र।" "ख**ं বটে—তবে তাঁকে ভয়ের কোন কারণ নাই তিনি মহাজ্ঞানী পুরুষ।" "এ রকম পুরুষের তপোবনে বাস করাই ঠিক-সংসারের সমাজের কোন কাজ তালের ছারা হওয়া সম্ভব নয় যদি বা কথন তারা সংসারের মধ্যে এদে পড়ে তো কক্ষ্যুত, উত্তার মত বেখানে পড়ে দেখানটা জালিয়ে ছারথার করে দেয়।" কথাগুলি তথন বেশী ভাবিয়া দেখি নাই বটে কিন্তু পরে তাহাদের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম—সতাই रहा**পু**रुषा्वत पृत (थाकरे श्रामा कता कर्खवा — मः मारतत ७ ममारकत সঙ্গে তাঁদের সভ্যধণ হওয়া সর্বাদা বাঞ্নীয় নয়—বেমন সুষ্য দূর থেকে আলোক ও উত্তাপ দিয়ে জগতের অনেক উপকার করেন কিন্তু পৃথিবী তাঁর সাল্লিধ্যে গমন করিলে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইবে। "বেলা হল আপনি ছটা থেয়ে নিয়ে নীচে যান আমি একবার আপনার দাদা বাবুকে দেখ্তে যাব।" বলিয়া আমি উঠিয়া বাথ্কমে গিয়া মুখ हाज धुरेश चानिनाम।

আসিতে আসিতে দেখিলাম কাপ্তেন সাহেব উঠিয়াছেন আমি ক্রিজ্ঞাসা করিলাম আহারাদি করেছেন তিনি বলিলেন "হা"—আমি পকেট হইতে সেই কাল কাপড় টুকরাটা দেখাইয়া পোর্টহোলের পালে পেরেক মারার কথা বলিল্লাম—তিনি দেখিয়া গন্তীর হইলেন—বলিলেন আচ্ছা দেখানে একটা আলো ও একজন লোক আজ পাহারায় রাখিব। কি বলেন" "হাঁ তাহলে অনেকটা নিরাপদ হওয়া হেতে পারে।" "কিন্তু ব্যাপারটা আমার আদে ভাল বোধ হচ্ছে না—লোকটা ছ্-ছ্বার দেখা গেল এত খোঁজা খুঁজিতে তবু কোন সন্ধান মিল্ল না—অথচ সে কোন অনিষ্ট করে নাই এটাও ঠিক—বন্ধন না বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া দিলেন—আমি তাঁহার পার্শ্বে বিদিলাম—তিনি চুরুুট টানিতে নানা দেশের গল্প করিতে লাগিললেন—চীনের কথা জাপানের কথা জাতাদ্বীপের কথা—সে সব দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি দোষগুণ অনেক গল্প করিলেন—আমি মন্ত্রাবিষ্টের তার বিদিয়া সেই সব গল্প করিতে লাগিলাম হঠাং কালিং বেলের ঝন্ কন্রেকে কালে উঠিল—অর্জ শ্রুত গল্প ফেলিয়া আমি ক্রতপ্রেক নীচেনামিয়া গেলাম।

# **ठ**षुक् न श्रीतुरुह्म ।

গিয়া যা দেখিলাম তা অতি ভয়ানক রোগীর অবস্থা খুবই
শোচনীয়—শয়ার উপর রোগী হাত পা খেঁচিতেছে মুথে গাঁজলার
ন্যায় বাহির হইতেছে—সালোয়া রোগীর গায়ে হাত দিয়া বসিয়ে
কাঁদিতেছে আমায় দেখিয়া অঞ্চক্ষ কঠে বলিল "ডাক্তার বাবু আমার
সর্কাশ হয় বুঝি—আর বুঝি দাদাবাবুকে রাথতে পারি না—"

আমি পকেট হইতে একটা ডুপার বাহির করিয়া রোগীর মুথে বিন্দু दिम् कन निष्ठ नाशिनाम-नालाशांक वनिनाम 'कृषि' हरे करव উপরে আমার কেবিনে একটা হতে ব্যাগ আছে নিয়ে এস"—বিপদে লক্ষা থাকে না-সালোয়াকে আন্ধ ভ্ৰমে তুমি বলিয়া ফেলিলাম। সে ছুটীয়া গেল—আমি খুব ভয় পাইয়াছিলাম তবে একটা আশা ছিল যে ডাক্তার শহরলাল যে ঔষধ ও উপদেশ পত্র পাঠাইয়া ছিলেন তাহাতে ঠিক এই রকম লক্ষণ প্রকাশে ব্যবহার জন্ম একটা ঔষধ ছিল—চ্কিতের মত সালোয়া ব্যাগ লইয়া আসিল—আমি সেই ছোট বাক্সটা বাহির করিয়া একটা ঔষধের শিশি বাহির করিয়া লইলাম---স্বুজ রংএর ঔষধ তিন ফোঁটা মাত্র রোগীকে অতি কটে সেবন ক্রবাট্যা নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিলাম ক্রমশ: হস্তপদপ্রক্ষেপ ননীভূত হইল, মুখের লালাম্রাব প্রশমিত হইল চকু ভভাব ফিরিয়া পাইল অবশ্য এসৰ ঘটিতে প্ৰায় ১৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল ততক্ষণ কিন্তু আমরা হুজনেই নির্বাক চিত্রাফিতের ভায় বসিয়াছিলাম, হুজনেরই মুখে দাকণ উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল; যথন রোগী অফুটস্বরে "আ:" বলিয়া পার্য পরিবর্ত্তন করিলেন তথন আমি সালোয়ার দিকে চাহিয়া বলিলাম "আপনি এবার নিশ্চিম্ভ হউন আর কোন ভয় নাই" "আপ-নার ঝ্রণ অপরিশোধ্য; আমি বয়সে ছোট,আমায় যেমন আগে তুমি বলে-ছিলেন এখন থেকে তাই বলবেন আর 'আপনি' বলে আমার ঋণের ভার বাড়াইবেন না।" সালোয়া যে তুমি বলাটা লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা দেখিয়া মনে বড় আনন্দ পাইলাম এইরকম ছোটখাট ব্যাপারেই অ্বাপনার পর ধরা বায়, **আর** বেটা আমরা সভ্যতার খাতিরে আদব

কায়দ। রূপে ব্যবহার করি সেটা যে বাগুবিকই মূল্যহীন কৃত্রিম তা সকলেই জানেন তবুও সেই খুটীনাটীর ক্রটী হইলে লোককে লোক অসভ্য বলে ঘুণা করে। আমি সহাস্তে বলিলাম "তাই হবে সালোয়া এখন থেকে তোমায় তুমিই বলবো" উত্তরে সে গভীর ক্বভ্রুতাপূর্ণ একটা मनब्द पृष्टि जामात मूर्य शामिज करतिहन— उरा रम पृष्टि निर्वाक इटेरन अ যেন আমার কাণে কাণে বললে "ওগো তোমার কাছে যে আমি কত কৃতজ্ঞ তা কি করে বল্ব"—তবে ভালবাদা নিবেদন করেছিল কিনা তা ঠিক ব্রতে পারি নাই—আমি বলিলাম ছধ থাকেতো একটু গরমকরে थाइरा माও"-- मालाया वनतन "दूध नाई विना है कुछ आह--आमि বলিলাম তাই দাও"। সে একটা বাটীতে স্প্রাট প্রোভে জল গ্রম করিতে লাগিল আমি দেখিতে লাগিলাম ফুড় তৈয়ার করিয়া খাওয়ান শেষ হইলে রোগী যেন শরীরে একটু সভীবতা অমুভব করিলেন, অম্পষ্ট মৃত্বঠে কি বলিলেন আমি বুঝিতে পারিলাম না-আমার পাশেই অল্প দূরে সালোয়া বসিঘা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে ছিল দে বলিল "হ্যা উনিই ডাক্তার—ওঁর নাম শেখর কুমার বহু" আবার রোগী কি বলিল, সালোয়া বলিল "হ্যা ওঁকে শহরদাদা পাঠাইয়াছেন"—আবার বোগী কি বলিল সালোয়া আমায় উদ্দেশ করিয়া বলিল "ডাক্তার বাবু দাদা মহাশ্য বলছেন যে উনি আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারছেন না সেজন্ত ওঁর বড় তুঃথ হচ্ছে আর সেজন্ত আপনি কিছু মনে করবেন না-বঝলেন" আমি রোগীর উদ্দেশে বলিলাম "সেজ্ঞ আপনি মোটে ভাববেন না, ভগবানের ক্বপায় এ-ধাকা যে সামলাতে পেরেছি এই আমার সৌভাগা" আবার সালোয়া বলিল "হাা সেজন্ম উনি বড ক্লভঞ্জ

এবং যদি ভালহয়ে উঠুতে পারেন তে। এ ঋণ উনি শোধ দেবেন" "ওঁকে বলুন এতে কৃতজ্ঞতার কিছুনেই এ আমার কর্ত্তব্য—আর তা নাহলেও আপনি বাঙালী আমার স্বজাতি—আপনাকে ব্যাসাধা বক্ষা আমাকে কর্ত্তেই হোত।" এর পরে তৃজনে চুপি চুপি কি কথা হল তা বুঝতে পারলুম না তবে সালোয়ার গালহুটা লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে উঠল আর তাহার সেই শুষ্ক অধরে ক্ষীণ হাস্থের একটুমৃত্রেখ। ফুটিয়া উঠিল। ঘটনাটার সময় ও অক্যান্ত বিবরণ একটু লিখিয়া রাখিব মনে করিয়া পকেট হইতে ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া দেখিলাম প্রেট বইটা উপরে ফেলিয়া আসিয়াছি-সালোয়াকে বলিলাম একট কাগজ দাওতো, সে অক্তমনঙ্গে ডেপ্লের নীচে থেকে একটা থাতা বের করে দিলে আমি একট কাগছ ছিড়িয়া লইব মনে করিয়া থলিয়া দেখি সামনের পাতাতেই গোটা গোটা স্পষ্ট স্পেষ্ট গোল গোল অকরে লেখা "<u>জ্রীপেথর কুমার বস্তু ডাক্তার আরু নীচে</u> লেখা আছে শ্রীমতী <u>সালো</u>য়া <u>मात्री व्या</u>कात रम बाहेनहे। कारिया (बन) इहेशांक श्रीनीशांत्रिका एक, हठीर চিলের মত পড়িয়াদে থাতা থান। টানিয়া লইল আমি হাসিয়া ফেলি-লাম—দে মুথ ফিরাইয়৷ বলিল "ষাও তুমি—আপনি ভারি ছুটু" "কেন পাতাট। পড়েতি বলে—তা তুমিই তো আমায় দিলে" তাহার মুখে আর क्यां जामिन ना, नज्जाय कांनिया किनन - जामि विनाम "कि नची है। क्टलाना, त्मरथि — ভाতে इरम्र हि, जामात्र मानावात् (मरत छे केन হয়ত এ লেখা একদিন সার্থক হইবে।" আর বেশী বলিবার আমার कंप जा जिल्ला-- बान त्म जारवरा जामात कर्ष क्रक इटेशा जामिन चामि शौत अनत्करभ वाहित चानिनाम ; उत्व मत्न इन त्यन मत्नद

ভেতর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল একটা সংশয় যেন দুরীভূত হল অজানিত আনন্দে আমার হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল—দে দিন আনন্দের যে এক অপূর্ব্ব আস্বাদন পাইয়াছিলাম—তাহা আন্তও ভূলিতে পারি নাই—আসিবার সময় একবার পেছন ফিরে চাহিয়া নেখি সালোয়া দাড়াইয়া আছে চক্ষে ও অধরে হাস্ত, গণ্ড চুটী লজ্জার বিশ্বমাথান-মুথের উপর আনন্দ ও লজ্জা যেন জড়াজড়ি করিয়া ভাসিয় বেড়াইতেছে—চোথোচোথী হইবা মাত্র চোথ নামাইল, কিন্তু চোথের তারা হুটী যেন বলিয়া গেল ছি: ! তুমি ভারি হুট ভালবেসেছি বলে কি এমিকরে ধরে ফেলে লজ্জা দেয়।" আমি ফিরে আদিলাম বটে মনটা কিন্তু সেই কেবিনে ফেলিয়া গেলাম এবং ব্যাগটিও লইয়া আসিতে ভূলিয়া গিয়াছিলাম। কাপ্তেন সাহেব বলিলেন "কি মহাশয়। রোগী আছ কেমন" "ও: থুব টাল আজ সামলেছে" "আর ছটা দিন সামলালে আমরা ও বাঁচি—" আমি চুপ করিয়া রহিলাম লজ্জায় হউক বা যে জন্তু হউক আর নীচে যাই নাই, উপরেই ছিলাম ডেকের উপর একটা সত্রক্তি বিছাইয়া বেশ লম্বা হয়ে পড়ে ছিলাম—হাতে একথানা বই ছিল ত্বে দেখানা বে প্ডছিলাম না 'তা নিশ্চয়ই' কারণ কি প্ডছিলাম তা মনে নেই বা যা পড়ছিলাম তার অর্থবোথ হইতেছিল না। কেন এমন হয় জানেন ?—বোধ হয় মনট। বশের বাইরে গেলেই এমন হয়। মনটা আজ সামার বিজ্ঞাহী হয়েছিল, সে কোন আইন কাছনের ধার না ধারিয়া আছ বেচ্ছাচারী শিশুর মত আনন্দে ছুটাছুটী করিবার জন্ম বড় ব্যস্ত হইয়াছিল—দে একাগ্রচিত্তে একথানি স্থাপের ছবি আঁকিতেছিল একটা ফুলুর গৃহ যাহাতে হুখ শান্তি উছ্লিয়া পড়িতেছে, আর ততোধিক

रुमत এकটी गृहनची यात कमनहत्रागत कामन म्लार्भ गृह थानि रूप আনন্দে শান্তিতে প্রীতিতে প্রফুল হইয়া ছিল—আর দেই অন্নপূর্ণারপিণী সর্ব্বস্থপদায়িনী কল্যাণীর পার্ষে একটা উন্মাদ ভিথারীর ছবি আঁক। চলেছিল, যদি না চায়ের বাটী হাতে করে মিশির ঠাকুর ধ্যানভঙ্গ করে দিত-একবার মনে করলুম নীলকণ্ঠের ন্তায় তীক্ষ্ণষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করে দারভাঙ্গাবাদী এই দীর্ঘকায় কন্দর্প কে ভস্মীভূত করিয়া দেই কিন্তু দৃষ্টিট। চাএর বাটীতে পড়াতে ক্রোধ প্রশমিত হইল ; কন্দর্প ঠাকুরও অক্ষত দেহে পাকশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চা থাইলাম বটে কিন্তু মুথে যেন বিস্থাদ লাগিল মনে হইল এটা মিশির ঠাকুর না আনিয়া যদি তাহার মা'জী আনিতেন তো কত মিষ্ট হইত, কাল একাম্ভ অপরিচিত হইয়াও ভদ্রতার পাতিরে যেটুকু পাইয়াছিলাম—আজ একান্ত আপনার জন হইয়া তা'কি খোয়াইব নাকি—এরকম আপনার অথচ পর হইয়া থাকিতে আমি জানি না—আমি সোজা স্থাজি যা হয় একটা হইতে পারি, হয় পূরা আপনার বা পূরা পর—ত্রিশস্কুর মত মাঝামাঝি অবস্থায় থাকিতে রাজি নই--আর এই মাঝামাঝিরই যত বিপদ। বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থর মত ন দেবায় ন ধর্মায়—এঁদের আয় অল্ল অভাব বেশী: লোকলৌকিকতা দানগান স্বই করা আবশ্রক অথচ উপযুক্ত অর্থ নাই, কর্তুব্যের ক্রটি হইলে আত্মীয় স্বন্ধন ঘুণা করিবে সমাজ বক্ত চকু বাহির করিয়া শাসাইবে। ধনী সে তাহার গরীব আত্তীয়কে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিবেনা অথচ দে ধনী বলিয়া সকলে ভাহার মন যোগাইবে ভোষামোদ করিবে সে স্বাকার বুকের উপর বসিয়া অত্যাচার করিবে আর তার টাকার থলির দিকে চাহিয়া দকলে জড়ের মত মুক হইয়া থাকিবে দেখানে দস্তক্ট করিবে না। দরিত যে দে সমাজের ধার ধারে না—দে এমন উচ্ছ্রিল, যে সমাজ তাহাকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যত বিপদ এই মাঝখানের লোকের—ভাই আমি মাঝামাঝি ব্যবস্থার বিরোধী। চা পান শেষ হইল – হাতে করিবার মত কাজও ছিল না-পড়িবার বই ছিল বটে তবে भार्ट मनरक मध्ये कतिर् भाति नाई विनिश्र-विश्रीन वक्क করিলাম— ঔষধের ব্যাগটা নীচে পড়িয়াছিল সেইটা আনিবার অছিলার একবার নীচে যাইলাম দেখিলাম সালোয়া পিতামহের পদ প্রান্তে বদিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে—আমায় দেখিয়া বলিল "এই যে ডাক্তারবারু আহ্বন—আহ্বন, "এখন কেমন আছেন" বলিয়া কেবিনে ঢুকিলাম-সালোয়া একট সরিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল—আজ আর তাহার সে বন্ধীজ পোষাক নাই —একেবারে সাদাসিধা বাঙালীর মেয়ের মত বেশ। পরিধানে একথানি চওড়া কালা পাড় সাড়ী, গায়ে একটী ভুল সেমিজ। আমার দেখিয়া মাথায় কাপড় দেওয়াটা এই প্রথম—উত্তরে সে বলিল "এথন ভালই আছেন—বেশ নিশ্চিন্তে মুমাচ্ছেন।" ভগৰানকে ধন্তবাদ "ৰান্তবিক যা হয়েছিল আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম" "আমি তো আশা একরকম ছেড়েই দিয়াছিলাম—বাস্তবিক আপনার ঋণ অপরিশোধ্য।" "তবে শোধ দিয়ে কাজ নেই—তবু আমার মত গরীৰ মহাজনের একটা থাতক আছে বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারব।" "ভারি তো খাতক—তার আবার মহাজন," "যেমন

থাতক তার তেমি মহাজন—আর একটা কথা ভাবছিলাম— আপনি সমস্ত দিন একা থাকেন-সময় কাটান কিকরে-আমি তো সময় কাটান বড় কঠিন দেখছি," "তা হলে খুব কট হচ্ছে বলুন" "কষ্ট ঠিক নয় তবে হাঁ৷"—আর বেশী বলবার মত কথা জোগাড় হইতেছিল না দেখিয়া ত্ব-একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম "আমার ব্যাগটা দিন তো," "ওঃ, তাই বলুন ব্যাগটা নিতেই এসেছেন-এই নিন বলিয়া সালোয়া ব্যাগটা আগাইয়াদিল-আমি ও আর বেশীকণ অপেকা করিবার ছল খুঁজিয়ানাপাইয়। অগত্যা উপরে আসিলাম – ব্যাগটা থুলিয়া ঔষধ গুলি সাজাইয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়া কেবিনের দরজা বন্ধ করিয়া উপরে আসিলাম তথন ও অনেক বেলা ছিল—ডেকের উপর বদিয়া অন্তগামী স্র্য্যের শোভা দেখিতে লাগিলাম-সমুদ্র বক্ষে স্থ্যান্ত বান্তবিক দেখিবার জিনিদ। তাহা বক্তৃতা করিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাজ ! বিশেষতঃ আমার মত রদ-জ্ঞান-বিবজ্জিত ডাক্তারের নিকট। নীচে ছল ছল কল কল করিয়া প্রশান্ত তরঙ্গে বহ-মান নীল জলের স্রোত,—উপারে আদিহীন অন্তহীন নীলমেছের রাশি, সেই মেঘের পশ্চিমদিকটায় ধীরে ধীরে নানা বর্ণের বিকাশ হইতে मांगिन उटन रचात्र नान त्रःहा क्रमनः পরিব্যাপ্ত इहेशा नाकी तर গুলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তার পর আবার সেই লালরং এ আবার ছোট ফাটু ধরিল আর তাহার মধ্য হইতে কাঁচা সোণার রঙ ফেটে পড়তে লাগল, সেই নীল জলরাশিতে সেই বিচিত্ত বর্ণশালী মেঘের প্রতিবিম্ব, নয়ন সম্মুখে কি আনন্দ সঞ্জন করে তাহা সত্যই বর্ণনাতীত

#### অসাধ্য-সাধন।

ভাষার অধিকার-বিচ্যুত। তারপর ধীরে ধীরে—অতিধীরে যেন একথানা ধোঁয়া রংএর মেঘ এদে অলক্ষ্যে দেই ফুন্দর দৃশ্যুকে আচ্ছর করিল, আলোক ক্রমশ: অন্তহিত হইল—তমসা আসিয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিজের ধৃসর বাস মেলিয়া দিয়া রজনীস্থনরীর সংবর্জনার জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিল। কালো আকাশে আবার আন্তে আন্তে একটা ঘূটা করিয়া তারা ফুটীতে লাগিল—মনে হইল যেন নিপুণানর্ভকীর চরণপদ্দ-বিক্ষিপ্ত হীরার টুক্রা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—নানারকম জলচর পক্ষী যারা এতক্ষণ ঝাঁক বাঁধিয়া জলের উপর তাসিতেছিল, দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল—তাহাদের পক্ষসঞ্চালনজাত শন্শন্শক যেন সান্ধ্য অন্ধকারের সহিত বিভীধিকা মিশাইয়া দিতে লাগিল—আমি শুরু হইয়া ভাবিতেছিলাম।

# চতুদ্দ শ পরিচেছ ।

কতক্ষণ যে ডেকের উপর বসিয়া অন্ধকারের মধুরত্ব উপভোগ করিতেছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই তবে কথন যে তাহার মধ্যে 
চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহা আমার লক্ষ্য হয় নাই। ক্ষীণ চক্র ক্রমশঃ পুষ্টলাভ করিয়া যথন ডেকের উপর মৃত্ জ্যোৎস্মা ঢালিয়া দিল তথন 
যেন চটকা ভাঙ্গিল—কেবিনের দিকে নজর পড়াতে দেখি কেবিনের 
দরজা থোলা—ছুটিয়াগিয়া দেখিলাম বঙ্কের উপর আমার হাতব্যাগটী 
থোলা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে ডাক্তার শক্ষরলালের প্রদত্ত

#### ানরূপমা-পুরস্কার।

खेर(धत वांका नांहे। ज्यक्तांथ कारश्चनत्क छाकाहेश मव विनाम তিনি বলিলেন আপনি কি কাহাকে ও সন্দেহ করেন ?" "সন্দেহ করিবার মত লোক দেখিতে পাই না—দেই কাণাচীনাম্যান ছাড।" "তাকে কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন ?" "না আমি কাহাকেও দেখি নাই—"আলোক লইয়া আসপাদ দেখিতে দেখিলাম ডেকের উপর আবার দেই রোপদোল জুতার ছাপ; দেপিয়া বুঝিলাম আসিবার সময় জতার তলা ভিজিয়া গিয়াছিল তাহাতেই দাগ পড়ি-য়াছে এবারে কিন্তু কয়লার ওঁডার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।""আচ্ছা. ঔষধ ছাড়। আর অন্ত কোন জিনিস চুরি গিয়াছে কিনা দেখুন দেখি—" আমি সব দেখিয়া বলিলাম সব জিনিসই নাডা চাডা করা হইয়াছে কিছ টাকা কড়ি পুত্তক কি আমার সঙ্গে আনীত অন্ত ঔষধ বা যন্ত্ৰ-পাতি কিছুই লয় নাই কেবল ডাক্তার শঙ্করলাল প্রদত্ত সেই ঔষধের বাক্স ও তাহার লিখিত উপদেশ পত্র ও আনার নামীয় চিঠিখানি नाइ। काश्वन विलालन "प्तथून छाक्तात्वावू--वला वाह्ना एव আমার জাহাজের সমস্ত লোকই থুব বিশ্বাসী--- এ কাজটা থুব দায়ীতের বলে ডাক্তার শহরলালের আদেশ অমুযায়ী সমস্ত লোক আমি নিজে পছন্দ করে নিয়েছি-স্থতরাং তাদের দ্বারা যে এ কাজ হয়েছে তা আমি মনে করি না" "আমিও না, কিন্তু চীনাম্যান যে রক্ষ উৎপাত আরম্ভ করেছে তাতে তো আর স্থির থাকা অসম্ভব—কি করা যায় বলুন।" "কি বলব বলুন-বলবার তো কিছু খুঁজে পাইনে ষাহ'ক আজ সমস্ত পোর্টহল একেবারে বন্ধ করিয়ে দিচ্ছি—যদিও আমার বিশ্বাস হয় না যে সমূজ বক্ষথেকে উঠে সে লোক পোর্টহোল

দিয়ে যাতায়ত করে" "ডাক্তারসাহেবকে তার করা হয়েছে—"? "হ্যা দে আমি সকালেই করিয়েছি—বোধ হয় ভোরে আমরা আরাকান পৌছিব সেধানে তাঁর না আস। প্র্যান্ত অপেকা করব।" "ভা ভো কল্প এখন खेरव नव राज रवाजीरक वक्षा कवव कि निरम, निरमव रवना रवमन এकটा ধাক। এসেছিল সে রকম আর একটা ধাকা এলে তো কিছুতেই রক্ষাকর্ত্তে পারব ন।" "দেখুন ভগবানের নাম নিয়ে রাতটা যদি কোন तकरम निर्कित्व क्टिंगे यात्र।" विनिधा कारश्चन मारहव नोरह रशाईरहान বন্ধ করাবার **জন্ম** নামিয়া গেলেন। আমি বিমৃঢ়ের ক্রায় ডেকের উপর বৃদিয়া রহিলাম—ঠিক থেন ভ্যাবাচাকা মারিয়া গিয়া-ছিলাম। কেবিনের ১০।১২ হাত তৃফাৎ আমি বদিয়া রহিয়াছি অথচ কেমন করিয়া যে দে এদে এত কাণ্ড করিয়া গেল আমি টেরও পাইলাম না তাহা আমার মাথায় আদিল না। বীণাবিনিন্দিত কণ্ডে "কি হয়েছে ডাক্তার বাবু-এত গোল কিসের" বলিয়া সালোয়া উপরে আদিল—আমি তাহাকে সব বলিলাম, শুনিতে শুনিতে তাহার মুখথানি এতটুকু হইয়া গেল" তাঁহলে কি হ'বে দাদাবাবুর যদি আবার অন্তু: হয় তে৷ কি করে বাঁচাবেন" বলিয়া উদ্বিগ্ন নেত্রে আকুল ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যার সেই গুমিত আলোকে—সেই মান মুর্চ্চাতুর জ্যোৎস্বায় দেই উদিগ্ন মুখথানিতে যে ব্যাকুলত। ফুটাইয়। তুলিয়া ছিল তাহাকে নিরাশা পীড়নে আরও বাড়াইয়া দিবার মত নিষ্ঠুরতা আমাতে ছিল না তাই বলিলাম "ভয় কি মার ও ঢের ওয়ুধ আমার কাছে আছে" জানিতাম যদিও এটা একেবারে মিথ্যাকথা। ঔষধ আমার কাছে অবশ্য এক বাকা ঠাসা ছিল কিন্তু তাহাতে যে প্রয়োজন হইলে

বুদ্ধের প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইব না তাহা আমি উত্তমরূপে অবগত ছিলাম; কিন্তু তবুও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা যে কেন বলিলাম, তাহা বুঝিতেছ কি-নরকে যাইতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু সালোয়ার কোমল হৃদয়ে বাথা দিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। ওকহত্যা করিবার জন্ম ধর্মপুত্র যুধিষ্টর ইচ্ছা পূৰ্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যদি তাঁহাকে কেবল নরক দেখাইয়াই অব্যাহতি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে একটা ফুলরী, বিপদ গ্রন্থা নারীকে একটু বুলা আশাস দিয়া স্বস্থ করার অপরাধে আমার আর কত দণ্ড হইবে !—"তা হলে বিশেষ কিছু হানি হয় নাই তো!" - ইংনি হইয়াছে বৈকি! দেওলি সব ডাক্তার শঙ্কর লালের ঔষধ---সেগুলি হারাইবার দক্ষণ তিনি অন্ততঃ আমাকে অসাবধান ও দায়িত্ব-জ্ঞান হীন মনে করিবেন তো! "কি করিবেন বলুন-এতো আপনার ইচ্ছাক্কত অপরাধ নয় এর জন্ম তিনি আপনাকে দোষী করিবেন না ?" "দেখুন সেটা আমার বরাত ! আর আপনার মত একজন উকীল আমার তরফে থাক্তেও যদি মামলা হারি, তাহলে আমার খুবই ত্রদৃষ্ট বলতে হবে, "আপনি কি আমার মকেল নাকি ? তা কি রকম ফি দেবেন তাতো কিছু বলেন নি" "আচ্ছা মামলা তো ফতে করণ-পেট ভরে -রসগোলা পাইয়ে দিব।" "বেশ বেশ দেখা যাবে—এখন আমি উঠি আপনার জলখাবারটা পাঠিয়ে দি গে—আর রাত্তের হুটো খাওয়ার ও তো জোগাড় কর্ত্তে হবে।" "নিশ্চয় তার আর ভূল আছে— ঔষধই চুরি যাকু আর যাইহোক, ওটা ভো ভুলে যাবার জো নাই—বিশেষতঃ জলখাবারটা "সেটা তো ফাও—"অনেক সময় খরিদের চেয়ে তার ফাউ িনিয়েই মারামারি হয়—ফাউটাই বেশী মিষ্টি, "ঈস্ বলিয়া মৃত্ হাসিয়া শালোয়া নীচে চলিয়া গেল—সে হাস্তে আনন্দ ও কৌতৃক মিশামিশি হইয়া ভাসিতেছিল—কণ্ঠস্বরে ঘেন তৃপ্তি গলিয়া পড়িতেছিল—এই ছোটু "ঈস'টুকু যে সময় বিশেষে কত মধুর, কত কর্ণ-স্থকর হইতে পারে—তাহা অনির্কাচনীয়।

রাত্রে আহারাদির পর আর একবার বৃদ্ধকে দেখিয়া আদিলাম—
অবস্থা অনেকটা ভাল দেখিয়া আশস্ত হইলাম—সালোয়াকেও আজ
একটু প্রফুল্ল দেখিলাম কিন্তু কি কারণে তাহা বুঝিলাম না। পোর্টহোল
উত্তমরূপে বন্ধ আছে দেখিয়া সালোয়াকে কেবিন ভিতর হইতে বন্ধ
রাখিতে বলিয়া উপরে আদিলাম। কাপ্তেন সাহেব ডিউটীতে
বিস্মাছেন—আমায় দেখিয়া বলিলেন" "কি আজও রাত জাগবেন
নাকি" আমার রাত্রি জাগরণে আজ তত স্পৃহ। ছিল না কারণ
নির্জ্জনে ভাবিবার মত কতকগুলি চিস্তা আমার মাথায় প্রবেশ
করিয়াছিল—তাই জন্ম বলিলাম "যদি আবশ্রুক থাকে তো জাগিতে পারি,
"না—না কিছু আবশ্রুক নেই, আমি উপরে নীচে পাহারার বন্দোবস্ত
করিয়াছি।" একথা শুনিয়া আশস্ত চিত্তে কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

## **পঞ্দশ পরিচেছদ।**

ভোর হইতে তথনও কিছু বিলম্ব ছিল—আঁধারের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে তবে আলোকের রাজত্ব তথনও স্থক হয় নাই, পাখীরা কলরব করিতে আরম্ভ করে নাই তবে দূর হইতে অস্পষ্ট মানব কোলাহল

শত হইতেছিল—থুব একট। তীত্র বংশীধ্বনিতে আমার ঘুম ভালিয়। গেল—চোখ মুছিতে মুছিতে ডেকের উপরে আসিলাম—দেখিলাম আমরা মহয় রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি গত চুইদিন যেমন কেবল জল-কলরব ছাড়া আর কিছু ভনিতে পাই নাই আজ তাহার একটু পরিবর্ত্তন হইবে, এই আশার অনেন্দিত হইলাম। দর হইতে আরা-কানের জেটির নির্বাণ-কল্প আলোক মিট্মিট্করিতেছিল-অামাদের জাহাজের মালারা দব দারিবদ্ধ হইয়া ডেকের উপরে রেলিংএর ধারে मां ज़ारेन--- मार्फ नारे हें हो। व्यानक मृत रहे एउरे निष्या हिष्या व्यानुत्रक জেটীর রক্ষকবর্গকে আমাদের শুভাগমন জ্ঞাপন করিতেছিল-তারপর জাহাজ ক্রমশ: গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জেটীর নিকটে আসিতে লাগিল-কাপ্তেন তাঁহার জায়গায় দাঁড়াইয়া মন্তবড় একটা চাকার হাতেল ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন; মধ্যে মধ্যে ঘটা বাজিয়া উঠিতেছিল এবং নীচে দারংএর ঘড়ীতে 'ফুল' 'হাফ' প্রভৃতি গতি স্থচিত হইতেহিল-জাহাজ জেটীর কাছাকাছি আদিলে দেখিলাম জেটীর এক পার্শে একটী ছোট লঞ্চ বাঁধা তাহাতে আলো জলিতেছে অপর পার্ষে একটা বোট বাধা বহিয়াছে—তাহাতে একটা লোক বস্তাবত হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের জাহাজের মালারা এবার খুব কোলাহল করিতে লাগিল তুইজন রেলিং টপকাইয়ে জাহাজের ডেকের সরু কিনারার উপর দাঁড়াইয়া বড় বড় দড়ি ছুঁড়িয়া দিল—কেটার উপরের থালাসীরা সেই দড়ি প্রেটীর প্রান্তম্ব কুত্র কুত্র লৌহকীলকে আবদ্ধ করিয়া টানিতে লাগিল-ক্রমশঃ আহাজের নঙ্গরটী সমুদ্র-গর্ভে পতিত হইল। জাহাঞ্চী যেন ক্রমশঃ স্থির হইতে লাগিল—জাহাত্র থামিলে কাপ্তেন নামিয়া পোর্ট অফিনে চলিয়া গেলেন—আমিও ইত্যবসরে নামিয়া জেটীর উপর একটু বেড়াইয়া লইবার অভিপ্রায়ে জেটীতে পদার্পন করিয়াছি এমন সময় কে যেন আমার ক্ষমে হত্তার্পন করিল-পিছন ফিরিয়া দেখি--আগন্তুক, ডা: শঙ্করলাল-মুতুহান্তে মুখখানি উদ্যাদিত অথচ বেশ সৌমা, শান্ত। "কেমন শেখর কোন কষ্ট হয়নি ত" "আছে না—" বলিয়া দিতীয় কথা বলিবার আগেই তিনি বলিলেন—"চল ভেকে গিয়া সব শুনিব এখানে কোন কথা নয়।" তাঁহার অতীব স্তর্কতা এই প্রথম লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার সঙ্গে ডেকের উপরে আদিলাম—তেকের উপরে তথানা চেয়ারে তুজনে বদিলাম—প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীর অবস্থা কিরূপ" "আমি বলিলাম এখন ভালই---বরং পূর্বেকার চেয়ে আরও ভাল" "বেশ বেশ বড় আনন্দিত হলেম-এখন দেখ ছ শেখর, আমি অযোগ্য পাত্রে কার্য্য ভার দিই না" "আজে; আমি আপনার সাহচর্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য" "যাক্ ঔষধ যাওয়াতে বিশেষ ক্ষতি নাই ভোমার রোগীটীকে যে স্বস্থ অবস্থায় এনেছ তাই আমার পোভাগ্য-কাণা চীনাম্যানটী যে সঙ্গ নেবে ত। আমি ধরেই নিয়ে-ছিল্ম-এত দাবধান হয়েও তাকে আমি হটাতে পাৰ্চ্ছিনা ওটা অশিক্ষিত চীনাম্যান না হলে কোনকালে ও আমাকে হারিয়ে দিত— এই সময় সাঁ করিয়া কি একটা তাঁহার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল-একমুহূর্ত্ত মধ্যে সেটা ডাক্তার শহরলালের পশ্চাতস্থ সীমারের চিম্বীর গায়ে লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ডেক্ময় ছড়াইয়া পড়িল—আমি ही कात्र कतिया लाका हैया छिठिलाय-छाउनात महत्रलाल ना छीछ ना বিস্মিত এমন ভাবে উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমার চীৎকারে

काशास्त्रत (मेर्घ कारना नरेशा कृषिशा कामिरन थानामीता । रनेिष्या আদিল—তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "কিছু না, তোমরা যাও।" দে গম্ভীর আদেশের প্রতিবাদ করিবার দাহদ কাহারও ছিল না— ভাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে চলিয়া গেল। ডাব্রুবার শহরলাল সেই ভগ্ন-খণ্ডগুলি কুড়াইয়া বলিলেন "ডাব্রুবার এটা একটা বল্লম-আমাকে বধ করিবার জন্ম ছোঁড়া হয়েছিল-কিন্ত ভাগা আমার সহায়, তিনিই আমায় রক্ষা করিলেন।" ততক্ষণে ফরসঃ इইয়া গিয়াছিল, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি দরে একথানা বোট স্রোতের মুখে ক্রতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে একব্যক্তি বসিয়া হাল ধরিয়া আছে আর বোটের মাঝে দাঁডাইয়া একটা চীনাম্যান টুপি নাড়িতেছে—অন্তমানে বুঝিলাম এ সেই কাণা চীনাম্যান—অপর কাহারও এত হঃসাহস হইতে পারে না। ডাক্তারের নির্ভীকতা দেখিয়া আমি ভয়ে, বিশ্বয়ে অবাক হইলাম। এই সুময় কাপ্তেন ফিরিয়া আদিলেন-সমন্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি ডাক্তার শহরলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "যদি বলেন পোর্ট পুলিস ডাকাইয়া উহাদের পাছ লইয়া গ্রেপ্তার করি" "পাগল হয়েছ মহমদ-এ সকল ব্যাপারে পুলিদ ডাকিয়া সময় নষ্ট করিতে আছে আমার যথন কোন অনিষ্ট হয় নাই, তথন আর হাঙ্গামায় কাজ নাই। আর এক হিসাবে এটা আমারই তো দোষ—আমিই তো অসাবধান ছিলাম— আমার শক্র আমায় বারাবর অন্তুসরণ করিতেছে জানিয়াও আমি আত্মরকায় যত্নবান হই নাই।" "আপনার মত লোকের ও শক্র থাকে, তাহলে"—"পৃথিবীতে অজাতশক্র কেহ নাই মহম্মদ,

মন্লাকের শক্ত হয় ভাললোক, আর ভাললোকের শক্ত হয় মন্লোক: মোট কথা এই যে লোক যেমনই হউক না কেন তাহার শক্র থাকিবেই; আমাদের দেশের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ।" "ত। আর শুনি নাই তাঁর প্রথমভাগ পডেই তো জ্ঞানের আরম্ভ।" এ হেন লোকেরও-শক্রর অভাব ছিল না—তথন আমরা তে। অতি তুচ্ছ।" কাপ্তেন বলিলেন "আপনি তা হলে আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন "টেলি-গ্রাম আর কি করে পাব সে তো তুমি কলকাতায় করেছ।" "আমি একটা বিপদের আশন্ধ। বরাবরই করে ছিলাম—তাই কাল ভোরে এধানে নেমে ভোমাদের জন্ম এখানে অপেক্ষা করছিলাম, আমার একদিন আগে বেরবার উদ্দেশ্য যে ঐ চীনাম্যান আমার অনুসরণ করে আসবে, তাহলে তোমরা অনেকটা নিরাপদে আসতে পারবে—কারণ আমি ওর সঙ্গে বোঝা পড়া কর্ত্তে পারি—কিন্তু যথন দেখলুম ও আমার পাছু না নিয়ে রেঙ্গুনেই রইল তথনই বুঝলাম ও তোমাদের পাছু নিয়ে আসবে, যদি তোমরা ওকে এঁটে উঠতে না পার তাহলে আমার এত পরিশ্রম এত যত্ন সব ব্যর্থ হবে, তাই ভেবে এখানে নেমে পড়লুম-পড়েই স্থন্দরবনে আমার লাঞ্চ মালতীকে আনতে বললুম-তুমি তাতে তুর্গাদাসবাবুকে ও সালোয়াকে তোলার বন্দোবস্ত কর---ডাক্তারেতে আমাতে একবার সহরটা ঘুরে আসি—একটু কড়া পাহারা রাখবে যদিও এখন আর খানিকক্ষণ বেশী ভয় নেই, কারণ এ রকম টানে উন্ধন ঠেলে এদিকে আসতে তার ৮।১০ ঘণ্টা বিলম্ব হবে।— তবু ও সাবধানের মার নেই কি বল ডাক্তার?" বলিয়া একট হাসিলেন—বাস্তবিক এত বিপদে এত শ্বির ধীর থাকাটা যে কত

শক্ত তাহা আমি ব্ঝিতে পারিতেছিলাম না। কিছুতেই যেন জক্ষেপ নাই—বিপদ—আর সে কেমন বিপদ, শিয়রে শমন বলিলেই চলে তব্ও একটু চাঞ্চল্য—একটুও উদ্বেগ নাই, যেন কিছুই হয় নাই তাই শাস্ত্র কারেরা মহাপুরুষলক্ষণে বলিয়াছেন "বিপদি ধৈর্যম্" তা আদ্ধ সন্মুথে ধৈর্যের প্রতিমৃত্তি দেখিয়া অমুভব করিলাম—পুলকিত হইলাম।

তোমার সঙ্গে লগেজ কি আছে?" "একটা পোর্টম্যাণ্ট একটা বেডিং আর একটা প্যাকিংকেসে ঔষধ ও যন্ত্রাদি আছে" "আছা, বেডিং আর ঐ কেসটা সঙ্গে নিতে হবে" পালাসীদেব বল উপরে দিয়া আসিতে—আমরা সহর বেড়াইতে বাইব বেডিং ও ঔষধের পেটা কি কাজে লাগিবে ব্ঝিলাম না—জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা হইল না, মেট্কে খালাসী দিয়া ঐ তুটা জেটীতে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া তাঁহার সঙ্গে উপরে আসিয়া পৌছিলাম—তিনি গিয়া একটা গাড়োয়ানকে বন্ধীজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাবাব্ এখানে বাঙালীদের থাক্বার হোটেল আছে জান" "হ্যা বাব্ চলুন না সেখানে পৌছাইয়াদি, কিন্তু দেড় টাকা ভাড়া লাগিবে" দর কসাকসি করিয়া পাচিনিকা ভাড়ায় রফা করিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন আমি ও উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে তিনি একটা খড়খড়ি তুলিয়া বলিলেন জাক্তার পেছনে কেউ আছে কি? আমি উকি মারিয়া দেখিয়া বলিলাম "একটা বর্মা ছোড়া" তিনি হাসিয়া বলিলেন "ছাঁ।"

## ষোড়শ পরিচেছদ।

আরাকান রেঙ্গুনের চেয়ে অনেক ছোট সহর, বিশেষতঃ যথনকার কথা বলিতেছি, তথন আরাকান এত সমৃদ্ধ হয় নাই। বহু রাস্তা অতিক্রম করিয়া গাড়ী যথন গলিতে ঢুকিল, তথন ডাক্তার শঙ্করলাল বলিলেন "ঐ যে বর্মা ছোঁড়াটীকে দেখছ—উটি কে জান ?" "না রাস্তার ছোড়াটে জা হবে" "উহু, উটা দিনফিউএর একটা চর, আমরা কোথায় যাইতেছি তাহার খবর লইবার জন্ম পাছু লইয়াছে যাই হোক এবার আর ঠক্ছি না-এবার যদি ওদের ঠকিয়ে পালাতে পারি তা হলে এই পাছু নেওয়াটা বন্ধ হবে।" "আচ্চা ও লোকটা আপনার এত শক্রতা কর্চ্ছে কেন ?" "সে অনেক কথা—সে সব এখন বলা সম্ভব নয়—ও আমাকে তিব্বত থেকে পেছু নিয়ে আসছে; আমি গত তিন বংসর তিকতে ছিলাম—সেধানে অনেক কটে লামার ছন্মবেশে লামারদলে মিশে মানবন্ধীবনের গুপ্ত রহস্ত অনেকটা আবিষ্কার করে এনেছি-এই সম্বন্ধ একথানি খুব প্রাচীন পুঁথি একটা মঠ থেকে আমায় চুরি করে আন্তে হয়—ও সেই মঠের লামাদের চাকর, যদিও কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি কিছু তাতেও ছাড়ানছিড়েন নেই—ও বেটা সেথান থেকে পেছু নিয়ে এসেছে।" "তাহলে কি করবেন-এ রক্ম দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকা ও তো স্থবিধা নয়" "না—ভয় কি তা আমি জানি ন। শেখর, ভয় ষদি কর্ত্ত্ব তা হলে এ কাজে হাত দিবার আমি অয়োগ্য হতুম—

ভয় কর্মার কিছু নেই, তবে সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য।" গাড়ীটী আসিয়া একটা বাড়ীর সামনে থামিল—সামনে দরজায় চ্লৈর উপর একটা পৈতাধারী বাঙ্গালী ভাব। হ<sup>\*</sup>কায় তামাক থাইতেছিলেন—তিনি স্মন্ত্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আন্তন, আন্তন, ডাক্তারবাবু, অনেকদিন পরে দেখা, এবার বছকাল আদেন নাই।" ত্রাহ্মণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চাকর ভাকিয়া আমাদের মোটঘাট তুলাইয়া লইলেন এবং পরম সমাদরে আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন—ঘাইবার সময় দেখিলাম দেই ভোড়াটা বাড়ীর সামনে ঘুরিতেছে; তাহাকে দেখিয়া সেই আহ্বণ ভাঙাভাঙা বশাভাষায় বলিলেন "কিরে মংপো কি চাই ১" উত্তরে হি হি করিয়া একটা আহামুথের মত হাসিয়া ছোকরা ছুটীয়া প্লাইল। অহুমানে বুঝিলাম ডাক্তারের অহুমান মিথ্যা নয়, ছোড়াটা আমাদের অমুদরণই করিয়াছিল। হোটেলের কর্তার নাম শুনিলাম র্দিকলাল চক্রবর্ত্তা-এখানে বাঙালী মহলে তিনি র্দিক্ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। স্থূদুর বাংলার বিষ্ণুপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া ইহার আরাকান আগমনের একটা গুপ্ত কারণ ছিল সেটা অবশু খুব ভাল নহে। ভনা যায়, প্রথম যৌবনে তিনি পৈতৃক যুজমানরকা ব্যবসায়ে ব্রতী হিলেন--দেই উপলক্ষে বৰ্দ্ধমানে এক তন্ত্ৰবায় শিষ্যের বাড়ীতে ভভাগমন করতঃ গভীর রাত্রে শিষ্যের যুবতী বিধ্বাভগ্নী কিঞ্চিং অঙ্গরার ও মুদ্রাসহ অর্থাৎ সোপকরণ অমাক্রনৈবেল সহ ভোঃ নমঃ कतिशाहित्तन। छुत्रं अपूनित्मत अत्य दश्यादाथा कतिशा अिकति আরাকানে আদিয়া উপস্থিত হয়েন এবং অদার ধর্মকে পরিত্যাগ পূর্বক কর্মে মন দিয়াছেন-এথানে যজমানী বিভার পরিচয় দিলে

পাছে আবার হুইলেটিক সন্দেহ করে—সেইজন্ত মুর্থবান্ধণনন্দনের জাতীয় 'রম্বন' বিছা অবলম্বন করিয়া পরমস্রথে কালাতিপাত করিতেচিলেন— জল-হাওয়ার গুণে সেই ত্<u>স্তবায়ন বি</u>নী এক্ষণে সাধারণের "মাতা-ঠাকুরাণী" রূপে পরম সমাদৃতা ছিলেন। এ গুছ ইতিহাস অনেকেরই অবিদিত ছিল না, তথাপি প্রবাসে পুরাতন কাস্থন্দী নাড়া চাড়া করাটা वाकानीत वाना निष्क नरह ; कातन रामार वाना त्र प्रमाक नामक সেই শতপদ বৃশ্চিকের অন্তিত্ব ছিল না। আরও একটা প্রবল কারণ রসিক ঠাকুরের স্বপক্ষে ছিল—সেটা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ মধুর আপ্যায়ন —সকলের সহিত হথে ত্রুপে সহাত্ত্ততি। সেইবল্য আরাকান প্রবাসী বাঙালী মাত্রই তাঁহাকে স্নেহে কৌতুকে 'ঠাকুর দা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। আমরাও তাঁহার প্রচুর আদর যত্ন উপভোগ করিয়া-ছিলাম-কারণ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার শহরলালের বিশেষু পরিচিত এবং তদ্বারা বিশেষ উপকৃত ছিলেন। আমরা আহারাদি করিয়া হোটেলের পেছনের একটা ঘরে বদিয়া কথাবার্ত্তা করিতেছিলাম-চক্রবর্ত্তী মহাশন্ব দারদেশে বসিয়া ধুমপান করিতেছিলেন—ডাক্তার বলিলেন "দেখ ঠাকুরদা--আমরা এখনি একটা কাজে রওনা হইব-এই বাক্সটাক্স যা রইল এ সব কোন ষ্ঠীমারে কলিকাভায় বুক্ করে দেবে—আর রসিদটা কলিকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে—আর যদি কেউ কোন লোক বন্ধীজ কি চীনাম্যান, যদি আমাদের খোঁজ কর্ত্তে আদে বলবে আজ আমরা রেন্থনে রুওয়ানা হয়েছি। "এই বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য ও থরচা বাবদে কিছু টাকা দিয়া আমায় বলিলেন "চল শেখর-নামনের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পেছনের এই বাগানের

মধ্যে দিয়ে যাই, ছাওয়ায় ছাওয়ায় বেশ যাওয়া যাবৈ।" অবশ্য ছাওয়ায় ছাওয়ায় যাওয়ার অর্থ আমার অবিদিত ছিল না-আমি ইয়জান্তে বলি-লাম, "চলুন"—আমরা উভয়ে সেই বাগানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাগান পার হইয়া পথটা ক্রমশঃ সক্র হইতে লাগিল এবং বৃক্ষশ্রেণীর বাহল্য দেখিতে পাইলাম—থুব দূরে একটা প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া রৌলে ঝিক্ঝিক করিতেছিল, পথটী ক্রমশঃই অপ্রশন্ত হইয়া গভীর বনের উপকঠে যেন মিলাইয়া গেল; ভারপর হাত দিয়া গাছপালা ঠেলিয়া অতিকটে চলিতে লাগিলাম—ক্ৰমশঃ আলোক ও মান হইয়া অন্ধকাৰে পরিণত হইল-দিবা দিপ্রহরে অরণামধ্যে যে এত অন্ধকার জমাট হইয়া থাকিতে পারে, তাহা আমার জ্ঞানের অগম্য ছিল। যাইবার ক্রমশঃই অস্ববিধা হইতে লাগিল, কাঁটাগাছের ডালে জামা ৰাপড় আটকাইয়া যাইতে লাগিল, ডাব্রুার বলিলেন "বড় কষ্ট হচ্ছে না শেখর। এমন জানলে এ পথটায় আসতাম না, তিন বৎসরের মধ্যে এসব জায়গা যে এত বন হয়ে গেছে, তা মনে কর্ত্তে পারিনি—তিন বংসর আগে আমি এই পথেই তিব্বত গিয়েছিলাম। তবে আর বেশী দূর নয়, আমরা প্রায় এসে পৌছিলাম।" আমরা যে কোথায় যাইতেছিলাম, ভাহার কোন ধারণাই আমার ছিল না; স্বতরাং আমি একটী সংক্ষিপ্ত 'হু' বলিয়া নি:শব্দে তাঁহার অমুসরণ করিতে লাগিলাম। খানিককণ অগ্রসর ছওয়ার পর একটা অফুট কলধ্বনি কর্ণগোচর হইলাম-প্রবলবৃষ্টির পর রাস্তার ধারে নালাগুলি ভরিয়া উঠিলে যেমন জ্বরাশির একটা মৃত্ মৃত্ব ধ্বনি শুনা যায়-অনেকটা সেই রকম-যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলাম অমনি ঐ ধ্বনি ক্রমশঃ গুরু গন্তীরনিনাদে দিক্ মুখরিত করিতে লাগিল—দেখিলাম একটা খুব চওড়া নদীর ধারে আমরা উভয়ে দণ্ডায়মান—আর নদীর ধানিক দ্রে একখানি ষ্টীম লঞ্চ বাঁধা রহিয়াছে—নদীটীর অপর পারের শ্রেণী অম্পষ্টবং প্রতীয়মান।

#### मश्रम् भारत्राह्म ।

নদীতীরে দাঁড়াইয়া ভাক্তার একটা ক্ষু বংশীধ্বনি করিলেন দ্রন্থিত লঞ্চ হইতে আর একটা বংশীধ্বনি তাহার প্রত্যুত্তর দিল। তিনি বেন আশস্ত হইয়া বলিলেন "শেথর—এই বার বোধ হয় সেই হততাগা চীনেম্যানের হাতথেকে নিক্ষতি পেলাম; এবারে আর আমারে, পাছে ধাওয়া কর্ত্তে পারবে না।" পরক্ষণেই দেখিলাম একথানি ছোট বোট সেই উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে, বোট আসিলে আমরা তাহাতে অতি ক্টে আরোহণ করিলাম—কারণ নদীর পাড়টা ভারি চড়া ছিল, নামিতে উভরেরই খুব কট্টবোধ হইছাছিল—যাইহোক কোনরূপে বোটে চড়িয়া শ্রীহুর্গা শ্বরণ করিয়া যাত্রা করিলাম—বেরকম টেউএর বহর দেখিলাম, তাহাতে যে নিরাপদে লক্ষে গিয়া উঠিতে পারি, সেরকম ভরসা অল্পই ছিল—আমার এই আশহা বোধ হয় মুথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ভাক্তার শহরলাল সেটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ভয় পেয়েছ শেথর, সাঁতার জান তো" আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলাম—"এটা কি সমুন্ত ?" "না এটা ঠিক সমুন্ত নয়, এটা একটা তারির offshoot; বাহালায় এগুলোকে

খাঁড়ি বলে-সমূত্র থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘূরে আবার স্থন্দর বনের মূখে সমুদ্রের সঙ্গে মিলেছে—এটা হচ্ছে তাহার মোহানা— এখানটা তাই খুব চওড়া দেখাচেছ; তবে এটা আগে গিয়া খুব সরু হয়ে একটা ছোট নদীর মত হয়ে গিয়েছে—এর ভেতর বড় জাহাজ বা ষীমার যাবার মত রাস্তা নাই তবে নৌকা লঞ্চ এসব, চলে—তবে যেরকম ভরে আস্ছে, ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে এটা চড়া হয়ে যাবে আর এর অন্তিত্ব পর্যান্ত থাকবে না" "আমরা কি এখন লঞ্চ করেই বরাবর কলিকাতা যাইব ?" "না—উপস্থিত কলিকাতায় না গিয়া আমি স্বন্দরবনেই উঠিব, দেখানেও আমার একটা আন্তানা আছে, সেই থানেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সমস্থার সমাধান কর্বো—যদি পারি তো <u>ষ্পাধ্যসাধন</u> -হবে, আর যদি না পারি তবে আমার জীবনের এই শেষ উষ্ণম জেনো" কথাগুলি এমন ঐকান্তিকতার সহিত বলিলেন, যে षानानित्रानात প্রবল দল হৃদয়ের মধ্যে অফুক্ষণ হইতেছিল—তাহার একটা আর্ত্তহর যেন তাহাতে জাগ্রত ছিল। ততক্ষণে আমরা লঞ্চের কাছে আদিলাম—লাঞ্চ হইতে একটা ছোট সিঁ ড়ি বোটে নামাইয়া **८ । इहेरन आ**भवा नारक आर्वाहन कविनाम, नाक हाष्ट्रिया দিল—বোটখানি আরাকান বন্দরের দিকে ফিরিয়া গেল। লাঞ্চ-খানি খুব ছোট নয়—ভিতরে একটা কেবিন বহিয়াছে তাহার দরজায় ঘোর সবুত্র রংএর পর্দা ফেলা, বুঝিলাম বৃদ্ধ ও তাহার নাতিনী ইহার মধ্যে আছেন; আর তাহার সামনে চুখানি কৌচপাতা তাহার এক থানিতে ডাক্তার শহরলাল বসিলেন—অপর থানি আমার জন্ম নিদিষ্ট হইল। তিনি বসিয়া একখানা প্রকাণ্ড পুত্তক লইয়া পাতা উন্টাইতে

#### অসাধ্য-সাধন।

লাগিলেন। ততক্ষণ অপরাহ 'হইয়াছিল-সূর্যারশ্মির তীব্রতা অনেকটা কমিয়া গেলে ও—তাহার উজ্জলতা বিশেষ কমে নাই। থাডির নীলজলের তরকাবর্ত্তে পড়িয়া সে যেন বিক্লোভিত সিন্ধুর মত হাত পা মেলিয়া থেলা করিতেছিল—লাঞ্চের জানালা গুলিতে পর্দা দেওয়া ছিল—আমি. आমার দিকের পদা থুলিয়া তীরন্থ অরণ্যানীর শোভা দেখিতে ছিলাম, সেই জলম্রোত কেমন করিয়া প্রশস্ত মুখ হুইতে ক্ষাণায়তন হুইতেছিল তাহা বেশ লক্ষ্য করিলাম। তীরস্থ বৃক্ষ গুলাগুলি স্পষ্ট দেখা ঘাইতে লাগিল-এমন কি অর্ণাস্ঞারী পক্ষীগণের কলধ্বনি ও স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। ক্রমশ: সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ডাক্তার শন্ধরশাল তখনও निविष्टे मत्न अधायत वर्ज हिल्लन-- र्रोप एरियल मत्न रहे दन ধ্যানরত ঋষি। বান্তবিক সেই সন্ধ্যায়, সেই মান ধূদর আলোকে এই দীর্ঘকায় মহাপুরুষের ছবি এখনও যেন আমরা নেত্রপটে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। দে রকম মহুষ্য আর আমি জীবন দেখি নাই—আর হতভাগ্য বঙ্গদেশ দেরপ দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, স্বল, স্থঞী, স্থষ্ঠ সন্তানের জননী হইয়া গৌরবান্বিতা মনে করিবেন, এ ভরসা আর হয় না। দিনের দিন আমরা বেন ক্ষুদ্র, থবর, চুবল হইয়া ঘাইতেছি। বুড়া বয়নে দেদিন একজন ডাক্তারের "ধ্বংদোমুধ হিন্দুজাতি" বলিয়া একথানা চটা বই পড়িতে পড়িতে চোথে জল আসিয়াছিল-একবার মনে হইল যদি ডাক্তার শঙ্করলালকে এখন ফিরাইয়া পাইতাম তো দেখাইতাম, সত্যই প্রকৃতমনুষ্যপদবাচ্য বাঙ্গালী এককালে এদেশে জন্মাইয়াছিল-শাস্তিপুরের ষষ্টি-ক্রীড়া বিশারদ গোপনন্দনেরা আজ কোথায়! কোণায় দহা সন্ধার বিশ্বনাথ, কোণায় ছন্দ্ম্য দহা কালুরায়-পুরাতন

বাংলার মন্ত্রাত্ত্বে ধ্বংসাবশেষ ৷ তোমরা লোপ পাইয়া বাঙালীর মুখে যে কালিমার ছাপ পড়িয়াছে, তাহা তাহাদের নামের পশ্চাদভাগে B. A., M. A., P. R. S., P. H. D., প্রভৃতি শৃত্তপর্ভ উপাধি মালায় দুর করিতে পারিবে না। ডাক্তার শহরলাল সেইরূপ সেকেলে আড়ার মানুষ ছিলেন। দাঁড়াইলে উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুটের কম হইতেন না, হত্তপদ সমস্ত বলিষ্ঠ সুত্রী ও স্থাভেন-মুধখানি বাদামী, দাড়ীর দিকে সরু প্রকাণ্ড বিস্তৃত ললাট চক্ত্টী বৃহৎ উজ্জ্বল আর ধরতীক্ষণৃষ্টিশজিশালী नानिकांगे "जिन कून जिनि" ना इहेला दिन मानान महे माथात কেশগুলি এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও কাঁচা ছিল—আমার অফুমান তথন তাঁহার বয়স ৭০ বংসরের ন্যুন নহে—খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, তিনি শিখা धातन कतिराजन ना. जाद नामात्रात्म उभवीज किल। मत्रीरत अभीम শক্তি, প্রচুর সামর্থ্য ছিল; আমার মত পঞ্চবংশতিবর্গীয় যুবকাপেকা তাঁহার মানসিক ও শারীরিক দৃঢ়তা অনেক বেশী ছিল। জ্ঞান—তাহার তুলনা করা আমার মত অর্কাচীনের কর্ম নয়। এই হচ্ছে আমাদের সেকেলে ওল্ড ফুলের নমুনা—আজ দিগারেট টান্তে টান্তে যৌবনে-বৃদ্ধ, চির-ভিস্পেপদিয়াগ্রন্থ বাবুরা বাদের নাম করতে ঘূণা বোধ করেন। সভ্যতার সভ্য জিনিষ্টুকু আমরা নিতে পারি নাই—লইয়াছি তার উপরস্থ আবরণ, আর সেই অনাচারের চাকচিক্যশালী আবরণে নিজে-त्मत्र व्यात्रुष्ठ करत्न, मनाम्म इरह व्यामता नृत करत्न रिक्राक, व्यामारान्त्र স্বাস্থ্য-সরনতা, সত্যবাদিতা, পরত্ব:থামুভবতা-এক কথায় আমাদের যা কিছু ছিল সব। এখনও সাবেক যে কাটামোটুকু অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেটুকু আবার বুণা হিংসা বেষ বা পরঞ্জীকাতরতা

শৃষ্থ-আত্মাভিমান আর অর্থ লালসার কীট-দংশনে, এমন জীর্ণ হয়েছে যে সত্যই তার সংস্কারের আবশ্রক—কিন্তু সংস্কারকরূপে যে মহাপুরুষদের আবির্তাব হয়েছে, তাঁরা সেটুকু কেলে দিয়ে একেবারে ঢেলে সাজাত চান্—কিন্তু জানেন না যে তাঁদের গড়বার ক্ষমতা মোটেই নেই—ভাঙ্গতে অবশ্র চেষ্টা কল্লে পারেন; কিন্তু ভেঙ্গে ফেলে গড়বার সময় টের পারেন,যে সত্যই তাঁরা কত অক্ষম—কত হীন—কত শৃশ্ব-আফ্লালনকারী।

সন্ধ্যার অন্ধকার যথন ঘনাইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিল-- যথন পুঁথির লেখাগুলি আর চর্ম-চক্ষে দেখিবার কোন উপায় রহিল না, তথন পুঁথি বন্ধ করিয়া ঘাড় তুলিয়া শঙ্করলাল বলিলেন "শেথর তুমি ভেতর গিয়ে হুর্গাদাসবাবৃকে দেখে এস, আর কিছু জল থেয়ে নাও,আমি ততক্ষণ একটু ভগবান্কে স্থরণ করি" বলিয়া পদা তুলিয়া সেই ফাঁকের মধ্য হইতে হাত বাড়াইয়া থাঁড়ি হইতে জল তুলিয়া মুথ হাত ধুইয়া চকু বুজিয়া খ্যানরত হইলেন-মন্ত্রোচ্চারণের ঘটা বা বস্ত্রপরিবর্ত্তনাদির কোন আড়ম্বর দেখিলাম না। এরকম দেবারধনায় দেবতা সম্ভষ্ট হন কিনা জানি না, তবে সাধারণ লোকে হয়ত এরপ পছন্দ করিবে না—সেইজগ্রই বোধ হয় হিন্দুর পূজা-পদ্ধতিতে একটু বাহ্যাড়ম্বর আছে—দেটা দোষের কি গুণের সে বিচার করিবার স্থল এ নহে; তবে যাহাদের জ্ঞান আল্ল ও সীমাবদ্ধ তাহাদের পক্ষে দেই অসীম অনস্তকে চক্ষু বুজিয়া ধ্যানে পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধহয় তাহাকে ছোট আকারে ধরা-ছোঁয়ার মত করিয়া পূজার ব্যবস্থা। ছোট ছোট মেয়েরা যখন খেলা করে, তখন তারা খেলা ঘরের হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া রাঁধুবাড়ু খেলে, তবে তারা বড় হয়ে সংসার মাথায় নিতে পারে।

ছেলেবেলায় যদি তাদের থেলতে না দিয়ে কেবল পুস্তকে রাঁধা-পড়ার উপদেশ পাঠ করান হইত, তো তাহার বড় হইয়া মাছের ঝোল রাঁধিবার প্রণালীটা মুখস্থ বলিতে পারিলেও রাঁধিয়া ভাত দিতে পারিত না । সাকার পূজা জ্ঞানীর পক্ষে অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু যিনি সভাই জ্ঞানী তাঁর কাছে হেয় নহে, সৌধ শিখরে আরোহণের একটী কুজ সোপান মাত। যারা এর বিরুদ্ধে অহরহ যুদ্ধ ঘোষণা করে র্থা নিজেদের সময় ও অন্ধ বিশাসী ভক্তের ভক্তির অয়থা ব্যাঘাত উৎপাদন করেন, তারা সতাই অজ্ঞ, ক্লপার পাত। তারা মনে করেন 'আমি মহাজ্ঞানী, আমার এক দেশবাসীকে অন্ধ দেখে আমি যদি তাকে জ্ঞানালোক প্রদান না করি তো আমার কর্ত্তব্য করা হবে না;" কিন্তু বান্তবিক যদি তাঁর মনের অন্ধ তমসা বিদ্রিত হইয়া থাকিত, তিনি ভাবিতেন—আমার নিরাকার ঈশ্বরকে আমি যেমন ভালবাসি ও ওর সাকার দেবতাকে তেমনিই ভালবাদে।" যে ঈশ্বর-বিদ্বেষী তাহাকে বুঝাইয়া, ঈশবের মহিমা উপলব্ধি করাইয়া তাহার হাদয়ে ভক্তি বীজ উপ্ত করিয়া দিলে—সত্যই জগতের, দেশের, সমাজের উপকার হয়; কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁদের কৈ ?— যারা কেবল ধর্ম-কলহ-পটু, তাঁরা সংসারের সত্যই কোন উপকার করিতে পারেন না।

পদা ঠেলিয়া কেবিনে ঢুকিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ তথন জাগ্রত—অম্পষ্ট মৃত্বতে পৌত্রীর সহিত কি বলিতেছিলেন—আমায় দেখিয়া অনেক কটে যেন চোথ ছটা তুলিয়া চাহিলেন—আধি-তারা ছটা যেন একটু নড়িল—কি অভিপ্রায় যে জ্ঞাপন করিতে চাহেন, তাহা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। সালোয়া কিন্তু বুঝিয়াছিল, নতুবা মুখে টিপি টিপি

হাসি ফুটিতে ছিল কেন; যে কথার সঙ্গে এত হাসি জড়ান আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কিন্তু আমার ভরসা হইল না। আমি তাঁহার কাছে বদিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—দেখিলাম নাড়ী অপেক্ষাকৃত হুস্থ ও কিঞ্চিৎ সবল, তবুও জীবনের আশা আমি করিতে পারিলাম না। হাতটী যথন ধীরে ধীরে নামাইয়া দিতে যাইতেছি এমন সময় তিনি হাতটা অনেক কটে যেন আমার মাথার উপর রাথিলেন-বাকশক্তিহীন বৃদ্ধের অন্তরাত্মা, কি আশীর্কাদে যে এ তুচ্ছদেহ পবিত্র করিলেন জানি না — কিন্তু মনে একটা বিপুল আনন্দ উপলব্ধি করিলাম। সালোয়া দূরে বদিয়া তথনও মিটি মিটি হাদিতেছিল—তাহার হাদিতে আমার গা বেন জালা করিতেছিল-মনে ভাবিলাম, বাঙালীর মেয়ে, বর্মায় আসিয়া পিতামহের আদরে প্রচুর স্বাধীনতা পাইয়া, এত প্রগ্লভা হইয়াছিল। যাহাই হোক যথন সেই হাস্থাননা গাত্রদাহ-কারিণী একথালা জলথাবার সামনে ধরিয়া দিল, তথন সে উত্তাপ মনেকটা দ্রীভূত হইল। উদর জনিলে বাঙালীর সর্বাঙ্গই যে জনিয়া উঠে তাহা একালের বাবুদের বুঝিবার শক্তি নাই—একটা সন্দেশ ও এক গ্লাস জল থাইয়া যাঁহারা আইঢাই করেন তাঁহাদের উদর নামক আগ্নেয় পঁকাতের অগ্ন্যৎপাত কাহিনী ব্ঝান সত্যই বিড়ম্বনা। স্কুণ্লিবৃত্তি হইলে বাহিরে আদিয়া খাঁড়ির চন্দ্রালোকিত ধীর-প্রবাহমান জল-ম্রোতের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।

# অফ্টানশ পরিচ্ছেদ

তংপর দিন বেলা আন্দাজ ৮টার সময় স্থন্দরবনের মুখে আসিলাম —লাঞ্চ তীরে ভিড়াইবার মত স্থবিধান্তনক জায়গা তুম্পাপ্য লেখিলাম ; অথচ এখানে ডিঙি বা নৌকা পাইবার আশাও কম। এখন কি করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইব—দে একটা দারুণ চিস্তার বিষয় इहेश मिष्ठाहेल। मृत्य छीत्व छहेथानि भाकी ७ क्राव्यक्कन वाहकः व्यापका क्रिएडएइ, प्रिश्नाम । नास्कर हानक जन माणिया माणिया शीरत थीरत नक চালाইতে লাগিলেন: অনেক অম্বেঘণের পর তীর হইতে ৪।৫ হাত দূরে লঞ্চ দাড়াইবার মত গভীর জল পাওয়া গেল। কিন্তু এই পাঁচ হাত জল কি করিয়া পার হওয়া যায় ? নিজেরা হইলে না হয় সম্ভরণ অবলম্বনে কার্য্যোদ্ধার করিতান, কিন্তু সঙ্গে বৃদ্ধ রোগী--- আবার ততোধিক অম্ববিধা-জনক"নারী" রহিয়াছেন। "আমারই থেন কত দায়" এমন ভাবে আমি ছটফট করিতেছিলাম কিন্তু সতাই যাহার দায় তাহাকে তো বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইতে দেখিলাম না-লঞ্চ লোকর করা হইলে তিনি তীরস্থ বেহারাদের ভাকিয়া বলিলেন কুঠা থেকে আট-হাত লম্বা একহাত চওড়া দেখে একখানা তক্তা আনিতে। তক্তা আদিলে উহার এক প্রান্ত দীমারে সংলগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত তীরে প্রোথিত করা হইলে পান্ধী লঞ্চের উপর আসিল, তাহাতে খুব সম্ভর্পনের সহিত বৃদ্ধকে শ্যাসমেত স্থানাম্তরিত করা হইল; পান্ধী ধীরে ধীরে তীরে উঠিল—এইরূপে ছুখানি পান্ধী উঠিলে আমরাও শেষে তীরে উঠিলাম। ভাকার শ্বরলাল সঙ্গে সঙ্গে রোগীর উত্তরণের স্বলোবন্ত করিতে গেলেন, আমায় পিছনের পান্ধীর পাহারাওলা হইয়া যাইতে হইল—পান্ধীর অর্জোশ্মৃক্ত দ্বার দিয়া একথানি সলজ্জ স্থানর মূথ দেখা যাইতেছিল—মূথের অধিকারিণী মূত্রকঠে বলিলেন—"কি পান্ধীতে কাঁধ দিবেন নাকি?" আমি বলিলাম "সময় হইলে কাঁধ দিতে হবে বৈকি?" ম্থের মত জবাব পাইলে সকলেই সম্ভাই হয়, অগত্যা নিল্লজ্জা নীরব হইল।

এ সেই ভীষণ স্থন্দরবন—বঙ্গের গৌরব সামগ্রী, বঙ্গবাসীকে অতল জলের প্রীতি-উপহার। খাপদ-সরীস্থপ-সঙ্গুল ব্রাদ্র-গর্জ্জননিনাদিত, ঘন তরুচ্ছায়াচ্ছাদিত আলোক-চুর্ভেগ্ন ভীষণ অরণ্য—যে স্থন্দরবন পুরা-কালে দম্ম তম্বরের আবাসভূমি ছিল—যে ফলরবনে প্রতাপাদিতার ত্রদ্দম্ভ প্রতাপ বিস্তৃত ছিল—যে ফুলরবনে তুর্দ্ধম ফিরিক্সি-মগজলদম্ভার লুঠনজাত ধনের গুগুভাগুার ছিল, এ সেই স্থন্দরবন—যে স্থন্দরবন ভীষণ-স্থন্দর ব্যাম্বের জন্মভূমি—কলিকাতার সার্কাদে নখদস্তহীন, অন্ত্রপার-উদর, কলালরূপী যে ব্যাছ দেখেন—যাহা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া কেবল পদাহত কুকুরের তায় মৃত্ আর্ত্তনাদে দর্শকরন্দের প্রীভিউৎপাদন ও সার্কাস অধ্যক্ষের অর্থোপার্জনের সাহায্য করে, সে ব্যাঘ্র নহে—যে ব্যান্ত্রের কথা বলিতেছি তাহা কলিকাতার চিড়িয়াখানায় থাকে না— এই ঘনান্ধকার-পরিব্যাপ্ত অরণ্যে ফুলরবনের ফুলর একটা ব্যাদ্রের ভীবণ চক্ষুর সম্মুথে না পাড়াইলে তাহার ধারণা করা সম্ভব নহে। এক মাইল দুর হইতে যে ব্যাদ্রের লীলাধ্বনি কামান গর্জনের গ্রায় অহুভূত হয়, সে ব্যাদ্র আজকাল আর নাই—সেকালের মাছষের মত সেকালের

# निक्रभमा-भूतकात ।

বাঘও ত্লভ হইয়া গিয়াছে; তবে এইখানে তুইমান বাদকালীন, দুর হইতে ছু'একটা বাঘ যাহা দেখিয়াছি—বনের মাঝে স্বাধীন ভাবে, মদো-দত ভাবে, ত্ব'একটা বাঘের যে স্বচ্ছন্দ পাদচারণা দেখিয়াছি—ভাহা মনে হইলেও আত্র হংকম্প উপস্থিত হয়-এ অতিরঞ্জন নহে. বাঙলার অতীত ইতিহাসের কত গুপ্তকাহিনী, কত বামাচারী কাপালিকের পৈশাচিক তাণ্ডব লীলার শুপ্ত চিহ্ন, কত কাল-কবলিত ভগ্নমন্দির, কত প্রাসাদোপম অট্রালিকার ভগ্নস্তপ, কত সমুদ্র-গর্ভকবলিত রণতরী, কত লাম্বিতের আর্ত্তনাদ, কত দম্যুপীড়িতা রমণীর দতীত্বার্কোড়াসিত পুণ্য কথা বক্ষে ধরিয়া শস্ত-শামলা কানন-কুন্তলা বঙ্গভমির পাদপ্রাক্তম্ব এই পবিত্র অথচ ভয়ন্বর যে অরণ্য বিরাজিত ভাহার সমাক বর্ণনায় আমি অক্ষম-কল্পনাকুশলী পাঠক কল্পনার সাহায্যে তাহা অমুমান করিয়া লইবেন। সে ক্ষমতা আমার নাই-অথচ প্রাংশু-জনলভ্য ফলগ্রহণেচ্ছ উদাহ বামনের মত এই ত্রাশা আমায় সর্বতো-ভাবে গ্রাদ করিয়াছে। আমার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া— শৈশবের একটা ঘটনা মনে পড়িল; তথন আমরা মাইনর স্থলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি-একবার পরীক্ষায় "গাভী"র সহদ্ধে একটা প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়। আমার জনৈক সতীর্থ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিয়াছিল "গৰু না থাকিলে আমাদের বড়ই বিপদ হইত কারণ মুচীরা তাহা হইলে জুতা সেলাই করিবার মোম রাখিত কিসের শৃঙ্গে—তাই গরুকে আমরা পূলা করি।" এতবড় গবেষণাত্মক রচনার পুরস্কারে হেড্পণ্ডিতের প্রবন বেত্তাঘাত পাইয়া অভিমানে সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। একালেয় দিনে হইলে এরকম thesis ইংরাজী করিয়া লিখিয়া দিলে প্রেমটাদ

রায়টাদ বৃত্তির অস্ততঃ এক চতুর্থাংশ মিলা অসম্ভব হইত না। আমার স্থন্দরবন বর্ণনা প্রয়াস অনেকটা আমার এই সতীথেরি মত হইল, উদারহৃদয় পাঠক পাঠিকা ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

থানিকট। দূর অগ্রসর হইতেই ডাক্তার শঙ্করলাল অদূরস্থ একটা ভগ্নস্তপবৎ পদার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন "শেখর ঐ দেথ আমার সাধন কুটীর—যদি এ সাধনা দিল্ল হয় তবে জানিবে ঐ আমার স্বর্গ।" আমি কি স্বর্গ কি কুটীর কিছুই দেখিতে না পাইয়া नीतरव চলিলাম--- निकर्षवर्धी इहेगा प्रिथिनाम-- एम अवहा खेका छ মট্টালিকা। সমুথের কিয়দংশ পতিত ও স্থালিত অবস্থায় থাকিলেও ভিতরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এমন-কি তাহাতে মহুষ্যবাদ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম-এই নির্জ্জনে, ব্যাঘ্রদঙ্গলস্থানে, তাহাদের প্রতিবাসী রূপে লোকে কি করিয়া বাস করে বুঝিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা ফটকের মধ্যে দিয়া পান্ধী চুথানি ও তংপশ্চাং আমরা প্রবেশ করিলাম—বাড়ীটা থুব প্রকাণ্ড তবে একতালা। সেকালের সাতমহল বাটা, প্রথম তিনটা মহলে কেবল ভগ্নস্তপ, চতুর্থ মহলটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ত করা.দেখানেই আমাদের আন্তানা হইল—এক সারিতে চারিখানি বড় বড় ঘর তাহার তুইপ্রান্তে আরও তুই থানি ঘর তৃতীয় মহাল্লার সংলগ্ন ; সন্মুথে থানিকটা থোলা উঠান, তাহাতে একটা গাভী আবদ্ধ রহিয়াছে, পার্বে একটী ছাষ্টপুষ্ট শাবক মনের আনন্দে নর্ত্তন ক্র্মিন করিতেছে। ঘর-শুলি সব দোহারা এবং টানা ঘেরা দালান দিয়া ঢাকা; ছাদের উপর ছোট বড় মাঝারি নানারকম অর্থথ বট ও অক্তান্ত বন্তর্কের আবির্ভাক इहेशार्ह ; अमन कि हान राजन कतिशा जिल्दा अस मक मिक्ड

মাক্ডদার জালের আয় ছাদ ও দেয়াল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাটীট দক্ষিণ দারী-পূর্ব্ব প্রান্তের ঘর থানির অবস্থা অপেকারত থারাপ, তবে ্দেখান হইতে অল বিত্তর ধুম নির্গত হইতেছে দেখিয়া বুঝিলাম, উহ। সর্বতীর্থ সার-রন্ধনশালা। পশ্চিম দিকের কক্ষ্টী থুব স্থসজ্জিত ও অনেকটা উন্নত অবস্থায় আছে, দেয়ালগুলি সবে পঙ্কের কাজকরা— এমন কি ভিত্তিগুলি যে পুরাকালে স্থাক্তিত ও বিচিত্রিত ছিল তাহার অম্পষ্ট অঙ্কণ এর্থনও বিভ্যান। এই ঘরই বৃদ্ধ রোগীর জন্ম নিদিট হইল, তৎপরবর্ত্তী কক্ষটী আমার ব্যবহারের জন্ম নির্দিষ্ট হইল—তৎপরের কক্ষ ডাক্তার শঙ্করলালের—তংপরস্থ কক্ষ আবদ্ধ এবং দর্কশেষের একটা কক্ষ সালোয়ার জন্ম সাজান ছিল। এই মহালের পরের অন্যান্ত ্মহাল গুলি ভগ্নদশাগ্রন্থ, কোন ঘরের অর্দ্ধেক থদিয়া গিয়া—দেই ধ্বংসাবশের উপর একটা বিরাটাক্ততি মহীক্ত সগর্বে উন্নত হইয়া কাল-মাহাত্ম্য ও ধ্বংসলীলা প্রকটিত করিতেছে; কোন মহলের ছাদট। ্চাডিয়া গিয়া থাঁ থাঁ করিয়া বিরাট দৈত্তের স্থচনা করিতেছে, আবার কোন মহল বন্ধাবস্থাতেই বল্মীকগ্রন্থ হইয়া পেচকাদি নিশাচরের অভারত্বল হইয়া আছে। আমরা একটু গুছাইয়া লইলে—ডাক্তার ·শঙ্করলাল পান্ধী দুই থানি বাহকসহ লঞ্চে করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; বুঝিলাম অনর্থক লট্বহর বাড়ান বা বাজে লোকজন কাছে রাধিয়া গোলমাল করা তাঁহার অভীপিত নহে। রহিবার মধ্যে রহিলেন সেই বীরবংশাবতংস মিশ্রনন্দন—তবে তাঁহার মুখ-ভাব দেখিলে বান্তবিক দয়া হইত-অথচ ডাক্তার শহরলালকে সে ্চিনিত, তাহার মুখের উপর কিছু বলিবার ভরদা তাহার ছিল না— এই পাচক প্রবরের মুখ দেখিদেই এক লাইন কবিতা মনে হইত "বোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।" এখানি আদিয়া আর চুইটা অপরুপ মহবোর সহিত পরিচয় হইয়াছিল—সে চুইটী ডাক্তারের পরমভক্ত, ঘোর অমুরক্ত, এই ভগ্ন অট্রালিকার রক্ষক, ভূত্য চৈতক্সচরণ ও তাহার ন্ত্রী; বান্তবিক টেচতন্তের মত ভূত্য একালে দেখি নাই—"সেবকান্ন পুরাতন:" এ নীতিবাক্যের মাহাত্ম তাহাতেই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। আজকাল পুরাতন ঝি-চাকর তুর্লভ। বাঙালীর ঘরে গোয়াল। কৈবর্ত্তের ছেলেরা বাঙালীর চাকরি করিতে লচ্ছাবোধ করে। তাহারা আজকাল কলকারথানায় হাড়ভালা পরিশ্রম করিয়া যাহা উপায় করে, তাহাতে জৃতাঙ্গামা পরিয়া ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাব্যানা করে—কতক দিগারেট খায়, আর বাকী মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়—পেটে থাইবার মত কিছু বাঁচে না; কাজেই অনশনে অদ্ধাশনে শ্লীহা যক্তং-বিকৃতিতে অকালে পঞ্চ প্রাপ্ত হয়; আর রাথিয়া যায় প্রচর দেনা এবং হএকটী রুগ্ন হর্কাল সন্তান—তবু তো তাহারা সভ্য, তাহারা বাবু হইয়াছে তো—আবার এই উন্নতি বাড়াইবার জন্ম ক্ষীণদৃষ্টি সমাজ-সংস্থারক সোণার চশমাথানির ভেতর হইতে চাহিয়া বলেন—"নিয় শ্রেণীকে উন্নত কর! নইলে হিন্দু! ভারত উদ্ধার তোমার কর্ম নর" উন্নত করার মানেটা তো আজও আমার কাছে হেঁয়ালীর মত বোধ হয়—ছপাতা পড়িলেই কি উন্নত হয় ! জাতিভেদ উঠিলেই কি উন্নত হয়। ছপাতা পড়িলেই তো দেখি চাষার ছেলে চাষ না করিয়া **ट्यानी इम्र, इ**जादात एहल खेकीन हहेवात ज्ञा नामाहित्छ थाकि, त्रज्ञक নন্দন ডেপুটী হইবার জন্ম আফালন করে—শিক্ষালাভ করিয়া তো

কেহ জাতীয় ব্যবসার উন্নতি করেনা—কেন? যাহাকে আমার শিক্ষা মনে করিয়া ব্যগ্র ইতেছি সে শিক্ষা কেবল দাস্তভাব ক্ষুরণ করিয়া দেয়। আমরা শিক্ষার প্রভাবে কেবল চাক্রী করিতেই অফুরক্ত ইই; আর ঐ দেথ অশিক্ষিত মাড়োয়ারী লোটাকম্বল সমল করিয়া তুর্জ্বয় মক্ষত্ন ইইতে আসিয়া তোমাদের বুকের উপর বসিয়া ক্রোড়পতি ইইয়ারহিয়াছে—শিক্ষাগর্কান্ধ বন্ধবাসী চক্ষ্ চাহিয়া দেগ, শিক্ষা কাকে বলে! কেবল তুপাতা ইংরাজী পড়াকেই শিক্ষা বলে না, যে শিক্ষায় আত্মসমানজ্ঞান জন্মে না, যে শিক্ষায় দেশের প্রতি টান্ জ্মায় না—যে শিক্ষায় জাতীয়ত্ব ত্যাগ করিতে হয়, যে শিক্ষায় মাহয় স্বার্থান্ধ ইইয়া জাতির ও দেশের সর্কানাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়,—সে শিক্ষার আর গোরব করিও না, থাক্।

# ঊनविश्म পরিচেছদ।

জৈঠের প্রভাত—সারারাত্তি গুনটে ঘুন হয় নাই—ভোরবেলা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে একটু ঘুন আসিয়াছিল—এমন সময় মধুর উত্তর ললিতের করুণ অবশ উনাস্প্রনি কোথা হইতে আমার কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিতেছিল—তথন আমার অবস্থা "আধ্যুম ঘোর আধ জাগরণের" মত—জানালার ফাটল দিয়া হুএকটা পথহারা রবিরশ্বি আসিয়া আমার নিদ্রালস নয়নকে সচেতন করিবার জন্ম বড়

ব্যস্ত ছিল—তব্ও ঘুম যেন ছুটীয়াও ছুটেনা! কঠম্বর চৈতল্পের— গানটার তু একটা লাইন যাহা মনে আছে তাহা এই:—

"আমি সকল কাজের পাই মা সময় তোমায় ডাকার সময় পাই না— আমি সকলের পানে সদা চেয়ে থাকি—তোর পানে কেন চাই না।" গানটা আদিম অবস্থা হইতে কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে কি করিয়া চৈতনের অধিকারভুক্ত হইল, তাং। আমার জানা ছিল না। এ সংশোধিত সংস্করণ প্রীচৈতত্তার ক্বত কি অন্ত কোন ভাষ্যকারের ক্ত. তাহা অমুসন্ধান করিবার কোন হত্ত ও ছিল না আরও কিছকাল পরে ইহা হয়ত বিশ্ববিভালয়ের বৃত্তিকামী প্রত্নতত্ত্ববিদের থিদিদের নেক্দণ্ড হইতে পারে এরপ আশা করা অক্তায় হইতে পারে না। সঙ্গীতটা ঘাইহোক, গায়কের ভাবে তাহাকে সত্যই মধুর ও উপ-ভোগা করিয়াছিল। গান শুনিয়া বাহিরে আদিলাম--- চৈতন তথনও তন্ম কিন্তু তাহার অদ্ধাদিনীকে কিছু কোপাবিতা দেখিলাম। দে আপন মনে বকিতেছে—চৈতন আপন মনে গাহিতেছে. काशाव काशाव अिं नका नारे, जारक्य नारे- अनिनाम देउउन গৃহিণা ( যাহার নামটা বহু গবেষণাতে ও আমি নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই) বলিতেছেন "মরণ মিলের গলা দেখ না, যেন বাবা বলিনাথের ঘাঁড. ভোর হলেই যাঁড়চেচানি আরম্ভ হল, মনে করেন অমন গাইয়ে বুঝি আর তল্লাটে নেই, বন দেশের খাল রাজা—এথানে লোকালয় নেই তাই, নইলে এতদিন ধোপায় টেনে নিয়ে যেত—যত বুড়ো হচ্ছেন তত যেন রদ বাড়ছে-এতবলি একটু থাম্, তা নয়-আজ কর্ত্তাবাবু এদেছেন-তা নঘু গুরু জ্ঞান নেই; এত অদৈরণ বাবু আমার সহিং হয় না" "ওরে

# निक्रभग-भूतकात ।

মাগী গানের তুই কি বুঝবি বল। এ হল একটা রস। শাস্ত্রে বলে "ন বিভাৎ দলীতাৎ পরা" কি না গাওনার পর বিভা—তুই হলি থাস চাষী, ভেমো গয়লার বেটা, তুই এর কি ব্রাবি।" "থাম থাম মিনসে, আর মুখ নাড়তে হবে না, এই ভেমো গয়লার বেটী ছিল তাই এ যান্তারা ভরে গেলি, বেইমান নেমক্হারাম কোথাকার—ও: উনি কি নবাব পুত্র এলেন, গয়লা, চাষা--আশী বচ্ছর না হলে বুদ্ধি হয় না বলে সাধে"—"তৃই রসের কিছু বুঝবিনে থালি ঝগড়া কর্বি বৈত নয়।" "থাম থাম গয়লার আবার রস-লজ্জা করে না" "ওরে মাগী হাড়হাবাতী, কত বড় পণ্ডিতের চাকর আমি তা জানিদ-শুনিছি পণ্ডিত ক্লফ্ট্লাস নামে একজন কবি ছেল—সে আগে আমার মতই নীরেট ছিল তবে আমি গয়লার ঘরের গরু, সে ছিল বামনের ঘরের, একদিন তার উপর মা স্বরস্বতীর ভর হয়" "থাম্ মিন্সে, সকালবেলা কি যে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বকিদ তার ঠিক নেই" "আরে পাগলী গল্পটা শেষই कर्ए (मना-- भन्न चात्मक खरन चात्र ना खन्त चाधकभारत इय জানিস' চৈত্ত গুগুহিণী বোধ হয় এমন সত্যের অপলাপ করিতে সাহসী হইল না—অগত্যা এক পদা হার নামাইয়া বলিল "নে তবে চট করে বলে ফেল, আমার কি এখন সময় আছে ? হুধ হুইতে হবে-ভোরে বাছুর-টাকে আটকে রেখেছি, সেটা ছট্ফট্ কচ্ছে, তারপর গরুটাকে মাঠে **। दौर्ध मिरक हरव, এक खाड़ा अ**छ कांग्रेरक हरव, এकवांम शावत পড़ে রয়েছে—" গৃহিণীর কর্ত্তব্যকর্মের তালিকা শুনিয়া চৈতন্ত্রথেন কিছু বিশ্বিত इहेशा वनिन "वर्षि ! जर्द रन हिं करत जर्म रन- धन रव हिन ताका ভার নাম বিক্রম সিং. কেইচলর মহাকবি নাকি ভার সভাপণ্ডিত ছিলো —তারপরে মশাই সেই কবি কেষ্ট্রদাসের ঘরের পাশে একটা গোমুখ্য থাকত। সেই কবরেজ মশাই যথন ভোর বেলা উঠে বিছানায় ভয়ে শোলোক বলতো-সেই গোমুখ্য তাই শুনে এমনি পণ্ডিত হলো যে রাজ-কল্সের ঘাডে বার বছরের চাপা বেন্ধদন্তিটা তাই শুনে অশোথগাছের মন্ত একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পঞ্চড় করে পালাল—তা সেই গয়লার বামুন যদি কবরেজের কাছে থেকে পণ্ডিত হতে পারলে—আমি এত বড় পণ্ডিতের খাদ চাকর হয়ে একটা গুরুমশাই হতে পারি না" "হাঁা হাঁা তুই থুব পণ্ডিত, অকর্মার ধাড়ী, আর থোরা থোরা ভাত গেলবার যম" বলিয়া চৈত্তভামিনী বিরক্ত পদস্কারে গোলোহনার্থ গমন ক্রিলেন। চৈত্যুচরণ এমন পাণ্ডিতাটা নিম্ফল হইল দেখিয়া মনের হু:থে ছঁকা কলিকার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল। অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রভাতে এই দাম্পত্যকলহ দেখিয়া একটা প্রীতি অমুভব করিলাম, এই মধুর রদাশ্রেত নির্মাল দাম্পত্যকলহও আজ অন্তর্হিত হইয়াছে; এখন দাম্পতাকলহের প্রধান উপকরণ হয়েছে—গ্রনার ফর্দ্ধ, যার মীমাংসা করিতে গরীব স্বামীর রক্তপাতার্জ্জিত অর্থের অনেক ব্যয়ের ( অপব্যয়!) প্রয়োজন হয়—কলহের অকারণ কারণ ও সরলতা আজ কাল চন্নভ।

হৈতক্য গৃহিণী যতটা অকর্মণ্যতার কলম তাহাকে দিল, বান্তবিকই দে ততটা অলস ছিল না, কারণ দেখিলাম এই দুস্তর বনভূমির কিয়দংশ পরিষ্কার করিয়া চায আবাদের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিল তাহাতেই প্রয়োজন মত ধানের চাষ ও তরি তরকারীর ক্ষেত করিয়াছিল কোথাও আকের চাষ, কোথাও একটু তামাকের ক্ষেত মোটের উপর মহুষ্যের

জীবনধারণের উপযোগী সব জিনিষই সে স্বীয় পরিশ্রমে উৎপন্ন করিত, অথচ শিশুর মত সরলভাবে পরমানলে ঘূটা প্রাণী এই নির্জ্জন পুরীতে কি করিয়া সময় কাটাইত, তাহা সত্যই বিশ্বয়কর। আর ষথন তাহার প্রভু এই নির্জ্জন পুরীতে পদার্পণ করিতেন, তথন প্রাণ মন দিয়া তাহার সেবা করিয়া যেন সে ধন্ত হইত। শুনিলাম সন্ত্রীক গশাসাগর দেখিতে আসিয়া সে বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া সহ্যাত্রীগণ কর্তৃক স্কল্পরবনে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু ঐ মুধ্রা পত্নীটা মৃতকল্ল স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, এই সময়ে ডাক্তার শহরলাল কাষ্যব্যপদেশে আসিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রাণদান করেন; তদবধি সে বিনা মাহিনার গোলাম হইয়া তাহার এই নির্জ্জন কুঠীর রক্ষকরূপে বাস করিত। কৃত্ত্রতার স্বরূপ, এই ঘূটা নরনারী দর্শন করিয়া দেব দর্শনের চেয়ে বেশী পুণ্যলাভ হইল মনে করিয়া ধন্ত হইয়াছিলাম। বাঙলায় আর কি চৈত্যনর মত ভূত্য দেখিতে পাইব—আশা তো হয় না; কারণ আমরা যে এখন ক্ষত্তপদ্ধিক্ষেপে সন্ত্যতার সৌধশিখরে আরোহণ করিতেছি।

### বিংশ পরিচেছদ।

সালোয়া সে রাত্রে তাহার পিতামহের কক্ষেই ছিল—আমি প্রাত-দ্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইলে ডাক্তার আমাকে ডাকিয়া সেই কক্ষে লইয়া গেলেন—কক্ষী বেশ প্রশস্ত, দক্ষিণদিকে একটা বড় জানালা আছে

#### অসাধ্য-সাধন।

তাহার পার্থে দ্বার, দ্বারের একপার্থে আর একটী জানালা—পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকটা সবই দেয়াল--ঘরের মধ্যে একটা তক্তপোষের উপর থুব নরম বিছানাকরা—বৃদ্ধ তাহাতে শুইয়া অকাতরে নিদ্রা ঘাইতেছেন, বিছানার চতুর্দিকে ১ হাত উচ্চ কাঠের রেলিং দিয়া ঘেরা—ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিল তাহাতে—ত একটী শিশি বসান আছে—উত্তরদিকে দেয়া-লের কাছে প্রকাণ্ড একটা কাল বান্ত্র বসান—তক্তপোষের নীচে একটা বড় কাঠের কেনে কতগুলি ইলেক্ট্রীক সেল রহিয়াছে তাহা হইতে তুইটী তার আদিয়া তক্তপোষের তুইপ্রান্তে লাগিয়া আছে-পশ্চিমের দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড ব্যারোমিটার টানান—আর একটা ছোট এয়ার-থাশ্বমিটার তক্তপোষের গায়ে আট্কান আছে। ঘরে চুকিতে ছার-দেশে একটা প্রকাণ্ড ষ্টোভরেঞ্জ বসান আছে-এই মনুষ্যবিবজ্জিত-নেশে এত সব জিনিস কি করিয়া আসিল ভাবিয়া আমি আশুর্বা হই-লান। ডাক্তার আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—যে চিকিৎসায় আজ আমরা হস্তার্পণ করিতেচি এতে এগুলি অত্যাবশ্রকীয় বলে আগে থাকতে সংগ্রহ করে এনেছি—নৈলে এখানে হঠাৎ দরকার হলে ভো কিছু পাবার যো নাই—আচ্ছা তুমি ব্যাটারিটা চার্জ্জ কর্ত্তে থাক, আমি ততক্ষণ আর হুটো যন্ত্র আনি—ডাক্তার নিক্ছান্ত হইবামাত্র সালোয়া বলিল "ডাক্তারবাবু, আমায় কি আর দাদার কাছে থাকতে দেবেন না---দেখুন আপনি শঙ্করদাদাকে একটু বলে দেবেন--আমি কথনও একদিনের তরেও ওঁর কাছ ছাড়া হই নি" "বোধহয় এখন আর তোমার এথানে থাকা সম্ভব হবে না—তবে ভাব্নার কোন কারণ নেই— আমি দিনরাতই ওঁর কাছে থাকুবো।" "থাকুলেও ওঁর কখন কি চাই

আপনি কি করে বুঝবেন-চিকিৎসা আপনি কর্ত্তে পারেন কিন্তু দেবা তো পুরুষমাহুষের কাজ নয় ?" "তা সত্য, তবে যার উপায় নেই তার জ্ঞতো বুখা ভেবে কি হবে—তোমার পিতামহের যা অবস্থা তাতে তিনি যে আর বেশীদিন বাঁচ্তে পার্ত্তেন এমন বোধহয় না-বরং সাধারণ মান্তবের হিসাবে তিনি খুব বেশীই বেঁচে গিয়েছেন, এ অবস্থায় যদিই তাঁর দেবার অভাবেই হউক বা অক্ত যে কোন কারণেই হউক মৃত্যু হয়, তার জ্ঞু আর শৌক করা উচিত নয়; বরং যদি ডাব্ডার শঙ্করলালের চেষ্টায় তিনি অজর অমর না হউন, অন্ততঃ আর কিছুদিন বাঁচেন, ভাতে ভোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না।" "তা ঠিক, তবু ওঁর **শেবা করে আমি এত অভ্যন্ত হয়ে গেছি যে ওঁকে ছেড়ে থাকা সত্যই** আমার পক্ষে কপ্টকর।" "তা কি আমি বুঝিনা সালোয়া" এই সময় রোগী পার্যপারবর্ত্তন করিলেন-সালোয়া নিকটে ঘাইলে তিনি কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ করিলেন-সালোয়া আমায় বলিল ভাক্তার বাবু এদিকে আহ্বন তো—আমি তাঁহার কাছে ঘাইলাম—তিনি যেন তাঁর শরীরে ষা কিছু শক্তি ছিল একবারের মত একত্তে করে সালোয়ার হাতথানি ধরে আমার হাতের উপর দিয়ে একবার চাইলেন, আমরা তুজনেই মাথা নত করলুম-বলবার মত কিছু ভাষ। ফুটে বেরুল না; ভার পরই তিনি চক্ষু মূদিত করিলেন : ঠিক পেই মুহুর্ত্তেই "এই যে সম্প্রদান <u>হয়ে গ্রেল।"</u> এই কয়টী কথা কাণের কাছে ধ্বনিত হতেই—চাকতে আমাদের তুজনের হাত ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেল—দেথিলাম দারদেশে দুখায়মান ডাক্তার শহরলাল,,—"থুব ফাঁকিটা দিলি দিদি— আমি বারাবরই ভাবতুম যে ও সৌভাগ্যট। আমারই হবে, তা তোর বুড়ো

ঠাকুরদ্ধা যে এমন করে বাদ সাধবে তাকি জ্বান্তুম" আমি লজ্জায় ষেন আর মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না-তবু আড়চোথে চাহিয়া দেখিলাম, বজ্জায় সালোয়ার মুখ রাঙা সিঁতুরের মত হইয়াগ্রেছে। সালোয়া সরিয়া গিয়া মাথায় কাপ্ড <u>টানিয়া মেঝেতে বসিল</u>—আমি <u>নত মন্তকেই দাঁডাই</u>য়া রহিলা<u>ম।</u> ডাঃ শঙ্কর লাল হাতের বার্ক্টা নামাইয়া বলিলেন "যাক ফাকি তো পড়লুমই, তা দেখি যদি বুড়োকে বাঁচিয়ে রায়টা বদলে নিতে পারি, শেখর আর দেরী করা চলবে না আজ থেকেই কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হবে।" আমি বলিলাম "কি কর্ব্ব আজ্ঞা করুন" ডাব্রুার শঙ্করলাল সেই বাব্রুটার উপর বসিয়া বলিলেন "দালোয়া এইবার তুমি নিজের ঘরে যাও, যত দিন না তোমার দাদা মশায়ের চিকিৎসা শেষ হয়, ততদিন আর এ ঘরে আসবে না--যদি ভগবান আমার চেষ্টা সফল করেন, তবে তোমার দাদামহাশয় দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ বৌবন লাভ করবেন, আর যদি না পারি তাহলে তাঁর মৃত্যু হবে ভোমায় একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে শেষে তুমি মনে না কর, যে তোমার দাদামহাশয়ের চিকিৎদা বা দেবার অভাবে মৃত্যু হল।" সালোয়া মাথা হেঁট করে ধীরকঠে বলিল "না তা যে আমি মনে কর্ব্বোনা তা षापित (तभ जारतन-षात छ। नाइटन मामामभाई निट्ज हेम्हाकदत আপনার হাতে নিজের চিকিৎসার ভার দিতেন না" "আর বিশেষতঃ যথন নাত জামাই দেবার ভার নিয়েছে কি বলিদ দিদি" বলিয়া শঙ্করলাল পাগলের ন্যায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই শুষ্ক শাস্ত্রতন্ত্রের মুখে এই সরল হাস্টি যে উদার কোমল হৃদয়ের অন্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বড় আনন্দিত হইলাম—এই নীরদ

পাষাণদম শুদ্ধ—মন্ত্র্যাটীর অন্তরে ও একটী হাদয় স্নেহ্বংশলা ভোগবতীর
মত প্রবাহিতা ছিল। সালোয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে দে কক্ষ হইতে নিজ্ঞান্ত হইল, যাইবার সময় কেবল আমার
দিকে একবার করুণ নয়নে চাহিয়া গেল—বোধহয় যেন জানাইল,
"যে এখন থেকে দব ভার ভোমার, তুমি আর আমি অভিন্ন", এর পূর্বের্বি তাহার মুধ্যে তুইবার দে লজ্জা-রক্ত-রাগ দেখিয়াছিলাম এখন তাহার
সম্যুক অর্থ অবুগ্রত হইলাম।

ভাকোর শধ্বলাল বলিলেন "তুমি আত্মার অন্তির্থ স্বীকার কর শেধর!" আমি সবিনরে বলিলাম "দেখুন ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন চর্চ্চা আমি জীবনে কথন করি নাই তবে হিন্দুর ছেলে আত্মা অস্বীকার করি না।" "ভাল; তাহলে বদি চিকিৎসার অসাফল্যে এই রোগীর মৃত্যু হয় তা হইলে আমায় নরহত্যাকারী মনে করিও না; কারণ দেহ নখর, আত্মা অবিনশ্ব—দেহের পরিণতিই যথন মৃত্যু তথন ইহার মৃত্যুর দায়ীত আর আমাকে অনিবে না। আমি নিজে জড়বাদী, এই জড়দেহটীতে প্রাণবায়ু যাহাতে স্বায়ী হয় তাহাই আমার প্রতিপাত; আজ তাহাতে কতকার্য্য হইলে মন্ত্যু অজর অমর হইবে—এই রন্ধ দীর্ঘজীবী, স্তরাং ইহার দেহের প্রত্যেক অংশ ক্ষয়ের অর্থাৎ রোগের আক্রমণ শক্তির প্রতিকৃল ক্ষমতা সপার—তাই বাছিয়া বাছিয়া ইহাঁকেই আমার পরীকার যোগ্যপাত্ররণে নির্কাচিত করিয়াছি—দশ বংসর প্রেওকবার আয়ুর্কেদ দম্মত উপায়ে এক রোগীর উপর এই পরীকা করি তাহাতে নিক্ষল হই দে রোগী মৃত্যুমুথে পতিত হয়; তারপর সাত বংসর পূর্ব্বে একবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আর এক রোগীর উপর

এই পরীক্ষা করি সেবারেও আমি অকতকার্যা হই—তারপর যোগশান্ত অধ্যয়ন—তন্ত্রোক্ত সাধন প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিয়া পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করি, গবেষণাকালীন একটা তথ্য আমার লক্ষীভূত হয় দেটা আয়ুর্কেদের মকরধ্বজ-প্রস্তুত-প্রণালী: এই যে সর্করোগের ঔষধটি—ইহার প্রবর্ত্তক কে ? যিনিই হউন তিনি যে আয়ুঃ রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই— অজর অমর হইবার ঔষধ আবিদ্ধার করিতে করিতে ইহার উৎপত্তি হয়—অবশ্য কোন জুটী বা কোনরূপ জ্ঞানের অল্পতা হেতু চেষ্টা সফল হয় নাই। অফুসন্ধানে জানিলাম ইহার পরে ভারতবর্ষে আর এ সম্বন্ধে কোন উন্নতির চেষ্টা বা জীবন রহস্য উল্যাটনে কোন প্রয়াস করা হয় নাই-কিন্তু তিব্বতের লামাগণ এ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছেন; সেইজন্ম তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তিব্বতীর ছন্নবেশে, সেই দেশে তিন বংসর অতিবাহিত করি। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, তাহাদের ভুলাইয়া একথানি পুত্তকের অন্তিত্ব জানিতে পারি। একজন ভুটানী ভূত্য আমার দল্গী ছিল-কংফুপাহাড়ের বুড়ো লামার ভূগর্ভস্থ অন্ধকৃপ হইতে সেই পুত্তক অপহরণ করিয়া আমারা ছজনে পলায়ন করি-লামারদল কোনরপে তাহা অবগত হইয়া আমাদের অন্থ্যরণ করে, আমার ভূটানী ভত্য ধরা পড়ে, তাহাকে গলায় পাথর বাঁধিয়া জীবস্তু নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে: আমি কোনরূপে প্রাণ লইয়া কলিকাতায় ফিরি—তারপর হুর্গা-দাসের 'তার' পাইয়া বর্মায় যাই। সেই কাণা চীনাম্যান দিন্ফিউ, বুড়ো লামার ভূত্য, তদবধি সে ঐ পুত্তক কাড়িয়া লইবার সবিশেষ চেষ্টা করিতেছে, এমন কি আমায় হত্যা করিতেও দে পশ্চাৎপদ নয়—তবে

এবারে বোধ হয়ে তাকে ফাঁকি দিয়েছি।" আমি সব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম "আপনার জীবন যেমন ভয়াবহ,তেমনি আশ্চর্য্য !" "না— না, শেধর আমার জীবনের সঙ্গেও হুটোর এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে তাতে বিশ্বিত হ্বার কিছু নেই—সাধারণ জিনিষের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই—হা অসাধারণ, যা বিশ্বয়কর, তাতেই আমার আনন্দ। এথনি আভি কাৰ্য্যাৱন্ত কৰ্ব্তে চাই; এখন রোগীকে চবিবশ ঘন্টা সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে, স্কুতরাং আমি একে এখন যোগনিস্তায় অভিভূত রাখব, তারপর এই দেহের প্রসাধন আরম্ভ কর্ম : লোলিত চর্ম, শিথিল ইক্সিয়, সমন্ত স্তবাগুণে যৌবন ভাবান্থিত কর্ত্তে হবে—তবে এ সকল প্রক্রিয়া প্রয়োগ কালীন-ঘরের ব্যাটারীর বৈচ্যুতিক শক্তির সঞ্চালনও কর্ত্তে হবে এবং পরমায়ু বৃদ্ধিকরিবার ঔষধও প্রয়োগ কর্ত্তে ২বে—সেটা ঠিক। একার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রথার সমন্বয়ে চিকিৎসা করে দেশব। তোমার কাজ হচ্ছে অফুক্ষণ সতর্ক থাকা---রোগীর অবস্থার একটু বৈষমা দেখলে তৎক্ষণাৎ আমায়ডাকবে, আমি পাশের ঘরে থেকে এ সম্বন্ধে যা কিছু অমৃ-শীলন করা আবশ্রক সব কর্ব্ব ; এই ব্যাটারীর সংযুক্ত একটি ঘণ্টা আমার ঘরে আছে, দেয়ালের এই বোতামটি টিপে দিলেই বেজে উঠবে—আর এই সব চার্ট রইলো-কথন কথন তাপ কত থাকা দরকার লেখা আছে Air Thermometer এ যদি তাপ কম থাকে দেখ, ষ্টোভ ছেলে দিবে ওর নল থেকে গ্রম হাওয়া ঘরে ঢুকে তাপ বৃদ্ধি করবে—আর যদি ভাপ কমাইবার আবশ্রক হয়, তো দেয়ালের এই ট্যাপটী বুলে দেবে এতে উপর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরের তাপ কমিয়ে দেবে; আর খাটের নীচে ব্যাটারী থেকে সর্বাদা বৈচ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত থাক্বে

#### অসাধ্য-সাধন।

খাটের গায়ের ঘড়ীতে তার পরিমাণ জানতে পারবে—যদি কমে যায় এই হাতল ধরে ঘুরাবে, তাহলে বৈচ্যুতিক শক্তি বাড়বে—এথানেও একটা আলাদা চার্ট এই দেয়ালে রইল-খাবার কেবল গ্রম হুধ, অক্ত কোন খাত দেবে না—অস্ততঃ ১৫ দিন তো নয়—কেমন সব বুঝে নিয়েছ— আমি যন্ত্ৰও চাটগুলি দেখিয়া বলিলাম "আজে হাা"—তিনি বলিলেন "এইবার একটু গরম হুধ খাইয়ে দাও আমি এঁকে ঘুম পাড়িয়ে দি এখন ২৪ ঘণ্টা আর এঁর কাছে আসবার আবশুক হবে না, তারপর প্রসাধন আরম্ভ হবে।" আমি ছধ থাওয়াইয়া দিলে রদ্ধ যেন একট স্তম্ভ হইয়া চক্ষ্রুলীলন করিলেন—ডাঃ শন্ধরলাল তাঁহার চক্ষের দিকে একমাত্র দৃষ্টি চাহিয়া রহিলেন ও ধীরে ধীরে তাঁহার মন্তক হইতে शानराम পर्यास इस ठानमा कतिए नाशिरानम-शिमिष रामारादात মধ্যে বৃদ্ধ নিদ্রিত হইলেন—তাঁহাকে সেই অবস্থায় 'মরাসোসাইটের' ইজিপিয়ান মমীর' মত দেখাইতেছিল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ কবিয়া আমরা উভয়ে নিজান্ত হইলাম। আমি শহর লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই সামাত ছধটুকুর উপর ২৪ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখা কি निताशन मरन करतन" "अपु पूरधत উপর আমি নির্ভর করি নাই। আমি আসিয়াই ওঁকে একটা জীবনীশক্তি সংস্থাপক ঔষধ সেবন করাইয়াছি।" আমি অনেক আশ্বন্ত হইলাম।

## একবিংশ পরিচেছদ।

আজকের দিনটা আমার একরকম ছুটী, কারণ কাল থেকেই আমায় রোগীর তত্তাবধানে ব্যস্ত থাকতে হবে, আর যেরকম ব্যাপার বুরছি তাতে অন্ততঃ ২া৩ মাদের কম রেহাই পাবনা স্বতরাং আজকার দিনটা একবার ভালকরে ফুলরবনটা—অস্ততঃ বাডীর আশ পাশটা নেথিয়া লইব স্থির করিলাম। এ বিষয়ে চৈত্ত চরণের সাহায্য আবশুক, কারণ একাকী দিবাভাগে এখানে বাহির হইবার সাহস আমার ছিল না। আহারের সময় একবার মাত্র সালোয়ার দেখা পাইয়াছিলাম তাও চকিতের মত, তবে দেখিলাম তার মনটা এখন আর তত ভার নয়, সে হৈত্র গৃহিণীর নিকট বসিমা গল্প করিতেছে। আহারান্তে চৈত্রচরণের খোঁজ করিয়া জানিলান"দে জানোয়ারদের থাবার থাওয়াচ্চে" ব্যাপারটা কিন্তু ব্রিলাম না—কি জানোয়ার ? চৈত্ত কি বাঘ পুষিয়াছে নাকি?— ফুলুরবনে আর কি জানোয়ার স্থ্রপাণ্ড। ডাক্তার শঙ্করলাল সেই প্রাতে আনায় বিদায় দিয়াই নিজের কক্ষে যে প্রবেশ করিয়াছেন এখনও পর্যান্ত তো তাঁর কোন রকম সাড়াশক নাই; তাঁহাকে আবার ড়াকিবার ছকুম নাই: আহারাদির আব্ভাক হইলে তিনি নিজেই বাহির হইবেন বলিয়া দিয়াছেন; স্বতরাং আহারান্তে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটু গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা হইল—গড়াইতে গড়াইতে একটু তব্দার ও আবিভাব হইয়াছিল; এমন সময় কে যেন বলিল "দাদাবাবু কি আমায় ডাক্ছিলেন" চাহিয়া দেখি চৈতন্ বারদেশে দণ্ডায়মান।

উঠিয়া বলিলাম "চৈতন তোমাদের গ্রামে এলুম, একবার গ্রামটা দেখিয়ে আন"। হো হো করিয়া চৈতন হাদিয়া উঠিল, বলিল "বাঘামামার বাড়ী বেডাকে যাবেন দাদাবার" "কেন তোমাদের দেশে কি আর কোন লোক নেই নাকি হে" "আজে লোকের মধ্যে এই আমর। হটী আর ঐ দিকে ভালামন্দিবে এক সন্থাসী মাঝে মাঝে আসেন—এখন বোধ হয় নেই ত। চলুন একটু ঘুরে আদি বলিয়া দে বাহির হইল আমি একগাছি ছড়ি হাতে লইয়া উঠিলাম, চৈতন আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল "দেখ কাও, একি আপনার কলকেতা গা—ঐ ছড়ি টুকুতে একটা শেয়ালও ঠেকান যাবেন না, ও রাথুন, আমার সঙ্গে আন্তন এদেশে বেডাবার ছডি আমি দিক্তি—বলিয়া নিজের ঘর থেকে ছটো বড় বড় পাকা বাঁশের লাটী বাহির করিল তাহার মাথায় আবার তুটো বল্লমের ফলার মত প্রাণ আছে—এই একটা নিন্বলিয়া আমার হাতে একটা দিল—বুঝিলাম দেশকাল পাত্রাত্মারে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। "চলুন গাঙের ধারে বেলেপাহাড়ে বেড়িয়ে আসি' বলিয়া চৈত্ৰ অগ্ৰগামী হইল, "আমি তাহার তাহার পশ্চাং পশ্চাং চলিলাম। ব্যাঘ্রভীতি যে আমার ছিল ন। তাহা নহে, তবে ভর্মার মধ্যে শ্রীচৈতন্ত। আর এরকম জায়গায় এসে একেবারে নেহাৎ কিছু না দেথে অন্ধের মত ফিরিয়া ঘাইবার অভি-প্রায় আমার ছিল না; সেইজ্ঞা ভয়কে ভয় না করিয়া তাহার সমুখীন হইতে সাহস করিয়াছিলাম। বেলেপাহাড়টা বাস্তবিক দেখিবার জিনিস সেটা ঠিক গাঙের ধারেই অবস্থিত—সেটা যে ঠিক পাহাড় তাহাও বলা যায় না, বালুকারাশি প্রাক্ততিক পরিবর্ত্তনে যেন প্রস্তুরে পরিণত হইতেছিল माधावन जमी श्रेट जानाज २४।२७ शक डेक, जात रेशत नीटिर गाँउ,

গাঙের ঢেউয়ে পাহাড়ের তলাটী যেন অনেকটা ক্ষমপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এটা প্রায় বৃক্ষহীন, ক্রীবে চতুর্দিকে সবৃত্ব ছেৎলার খ্ব প্রাহ্রভাব দেখি-লাম। এখান হইতে গাঙটী সমূত্রে মিশিয়াছে পশ্চাতে দিগস্তব্যাপী গভীর অরণ্য তাহাতে সবুত্ব পত্তের চেউ থেলিয়া গিয়াছে, আর সমুথে অকলে প্রবাহিত নীল্জলম্রোত, উপরে বিবিধ-বর্ণ-রঞ্জিত মেঘমালা। বন হইতে বছবিধ বক্তপক্ষীর কলকণ্ঠধ্বনি, দুরাগত বংশী ধ্বনির ক্যায় মধুর শুনাইতেছিল—আর তার মাঝে দাঁড়াইয়া আমরা ছোট ঘুটী বিহবল মামুষ। প্রকৃতি যেন তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যা ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া সমত্ত্রে আমাদের প্রদর্শন করাইতেছিলেন—এ বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিবার আর কেহ ছিল না; এমন সময় একটা উৎকট বক্ত গল্পে স্থানটা ভরিয়া উঠিল। रेठ जन विनन "ভश পাবেন ना नानावावु, गामा याट्यून क्वन काक হুটী বুঝবেন না, ঠিক সমানে চেয়ে থাক্বেন, আমি আছি কোন ভয় নেই আপনার।" মুখে বলিলাম বটে "ভয় কি জন্তু" কিন্তু সত্য বলিতে কি আমার সর্বশরীর যেন ঠক্ ঠক্ ক্রিয়া কাঁপিতেছিল, বুক্টা যেন গুর গুর করিয়া কাঁপিতে ছিল—হাতপা যেন অবশ হইয়া আদিতেছিল, চোধ ঘটী অতিকটে মেলিয়া রাখিতে সমর্থ হইতে ছিলাম; দেখিলাম আন্দাঞ্জ ৪০।৫০ হাত দূরে একটা বিরাট্কায় ব্যাঘ্র বেশ ধীর পদ-বিকেপে যাইভেছে, কেবল মাত্র পশ্চাৎ ভাগ দেখা ষাইভেছিল, মুখথানি তবুও দেখি নাই, দেখিলে কি হইত বলিতে পারি না। শার্দ্ ল প্রবর বেশ অচ্ছন্দগতিতে গিয়া গাঙ্গে জল পান করিয়া অন্ত দিকে চলিয়া গেলেন ; চৈতক্ত ঠিক লাঠাটী হাতে করিয়া সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বিসিয়া ছিল—তাহার কোন রূপ বৈকল্য দেখিলাম না। কিসের বলে যে

এই পল্লীবাসী এত সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইল, তাহা জানি না। বাঘ চলিয়া গেলে, চৈতন তাহার উদ্দেশে একটা প্রণাম করিয়া বলিল-"দাদাবাবু ওঁরা এই বনের রাজা, আমি আবাদ কর্ত্তে কতদিন দেখেছি, আমার ক্ষেতে দিয়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু বিলেন নি, ওঁরাও হাসার হোক দেবতা তো।" মনে ভাবিলাম দেবতা মাথায় থাকুন. এখন প্রাণটা লইয়া ফিরিতে পারিলে বাঁচি। চৈতনকে বলিলাম চল-এতো দেখা হল-আর কিছু দেখবার আছে-উদ্দেশ্য চৈতনকে জানান, যে আমি ভয় পাই নাই—কিন্তু আমার অন্তর যেন বলিতেছিল দে সব বুঝিতে পারিয়াছে—চৈতন বলিল "আর বখন বেরুবার সময় হবে না, তথন কালীবাড়ী দেখে আসবেন চলুন" "আমি শুষমুখে বলি-লাম "চল"। পাহাড় থেকে নেমে ক্রমশঃ বনপথে যাইতেছিলাম-হৈতত্ত আগে লাঠা ঠ্কিতে ঠ্কিতে যাইতেছিল—বত্তদেবতাদের বোধহয় সতর্ক করিয়া দিতেছিল, একটু যাইবার পর দেখিলাম সাঁ করে একটা माभ हरन शन-देहजू वनिन "अ किंडू नम्र नानावातू, अहा इस्ड গোথবা সাপ--ও বা ব্রাহ্মণ, ও দের মাথায় কেইঠাকুরের পায়ের দাগ আছে-- ७ एत ना मात्रल किছू वरनन ना"। वृक्षरारवत अहि:मा-ধর্মাবলম্বী নাগরাজকে দেখিয়া কিন্ত আমার কালী দর্শন বাসনা ক্রমশঃই মন্দীভূত হইতেছিল—দূরে একটা বিরাট গর্জনধ্বনি শুনিলাম, সে ছয়ার শুনিয়া বুকের ভিতর পর্যান্ত যেন শুখাইয়। গেল,চৈতন তথাপি নির্বিকার, विनन "अराज छत्र कर्त्यन ना मामावाव्, अहै। अंत्मत (थना इटाइ — आत अ প্রায় পাঁচসাত রশী দূরে—এই আমাদের মাহুষেরা যেমন কুন্তি করে না, সেই রকম ওঁরাও লাফালাফি ক'রেথেলা করেন"—থেলা তাঁহারা যেমনই

কক্ষন, কিন্তু যে মৃত্ মধুর গর্জনের নম্না দিলেন, তাহাতে কিন্তু আর একপদও অগ্রসর হইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না; আমি একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলাম "এস চৈতন ফিরিয়া যাই—বেলা পড়ে এল" চৈতন একটু মৃত্ হাসিয়া বলিল "আপনি ভয় পেয়েছেন দাদাবার, তবে থাক্ চল্ন তবে, আমি থাক্তে আপনার একটা চুলও কেউ ছুঁতে পার্তো না— যাক্ যথন গট্কা লেগেছে চল্ন, ফিরি।" আমি আর প্রতিবাদ করিয়া সাহস প্রদর্শনের অবসর মিলিবে, কিন্তু তা বলিয়া কাঁচা প্রাণটা স্কলবনের রাজাদের উপহার দিয়ে যেতে পারি না। চৈতক্ত গুন্ গুন্কবিয়া গান ধরিল—

"ছুঁয়োনারে শমন আমার জাত গিয়াছে।"

কতদিনের পচা এই রামপ্রসাদী গানটা, এই নিরক্ষর পল্লীবাসীর মুখ দিয়া কি মিষ্ট হইয়া বাহির হইতেছিল তাহা বলিয়া উঠা দাধ্য নহে—স্থরের সঙ্গে আন্তরিক ভক্তি ও দেবতার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা যেন গলিয়া পড়িতেছিল, পশু পক্ষীরা ও যেন সে গান স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল—এই গান আগে এবং পরে কত ওস্তাদের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু গানে এমন প্রাণ দিতে কাহাকেও দেখি নাই; তাঁরা হয়ত স্থরকে জাগিয়ে তুলে তার সঙ্গে কসরং কর্ত্তেন—এ করেছিল প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

#### দ্বাবিংশ পরিচেছদ।

যথন ফিরিলাম তথন সন্ধ্যা হইতে অল্পই বিলম্ব আছে ; দেথি রাল্লাঘরের বোয়াকে বদিয়া চৈতন্ গৃহিণী কুট্না কুটিতেছে আর দালোয়া তাহার কাছে বসিয়া কথা কহিতেছে; রাশ্লাঘরের মধ্যে নানাবিধ ছ্যাক ছোক শব্দে মিশ্র-নন্দনের অন্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল; আমায় দেখিয়া সালোয়া বলিল "ডাক্তার বাবু কোথায় গেছ লেন"। সব ভানিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল "থবরদার আর বাড়ীর বার হবেন না"—আমি বিজয়ী বীরের ক্রায় বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলাম, কারণ এখানে ব্যাস্ত্র-গৰ্জন বা তাঁহাদের শুভাগমনের তত আশস্কা ছিল না—তাই দেখিয়া সে বলিল "হাদি নয় আমায় ছুঁয়ে দিবি। করুণ, তা না হলে আমি ভনব না।" অগতা। তাই করিলাম। মিশ্র-নন্দন ঘরের মধ্য হইতে আমাদের বন ভ্রমণ বুত্তান্ত শুনিয়া এক হাতে খুন্তি আর এক হাতে জ্লের ঘটী লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কেয়া বাবু সাবু আপনে সের দেখ লিয়া, বড়ি তাজ্জব" বলিয়া বিশ্বয়বিস্ফারিতনেত্রে আমার মুথের দিকে চাহিয়া রহিল। চৈতন্ বলিল "দাঁড়াও না ঠাকুরজী তোমাকেও একদিন ঘুরিয়ে আনচি" ঠাকুরজীর মুথখানা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া त्रज "विन शाम्राम ना दशाय नामा-शाम त्मादारम त्मानाका त्निह করেগা' বলিয়া আবার নিজের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিল—বোধ হয় ভাবিল গতিক স্থবিধা নয়! ডাক্তারবাবুর সংবাদ লইলাম—ভনিলাম ্তিনি একবার পাঁচ মিনিটের মত বাহির হইয়া নামমাত্র আহার ক্রিয়া

আবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি একাহারী স্থতরাং এবেলা আর আহারাদির কোন আবক্ষকতা নাই, কাজেই আজকের মত তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক তাঁহার কর্মালিপা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে ২য়, আমাদের মত দশটা যুবক যে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, তিনি একাকী তাহা অবহেলায় সম্পন্ন করিতে পারিতেন—এত বয়দেও বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই উদাসীল্ল নাই—এক মৃহর্ত্তের জন্তেও অবদাদগ্রস্থ হইতে দেখি নাই—সদাই অনলস, আর প্রচণ্ড উৎসাহে কর্মা নিরত। কর্মা—কর্মা ভাবনটাকে যেন কর্মায় করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতে অবকাশ ছিল না, বিরক্তি ছিল না—কর্মাই একমাত্র তাঁহার লক্ষ্য—আর সংসারের কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না—তাঁহার সেই অবিরত কর্মকারিতা দেখিয়া আজ আমার গীতার একটা শ্লোক মনে পভিল।

নিয়তং কুক কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো**হ্ কর্মণঃ** শরীর যাত্রাপিচ তেন প্রসিধ্যেদ কর্মণঃ॥

তুমি নিয়ত কর্মকর; কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল।
অপিচ যদি তুমি কর্ম না কর তাহা হইলে তোমার দেহবাত্তাও
নির্বাহ হইবে নাঁ।" বাস্তবিক আমরা যথন কোন কাজ না করিয়া
বসিয়া থাকি তথনও সতাই আমরা বসিয়া থাকি না—হয় মন, নয়
বৃদ্ধি, নয় মৃথ, নয় রসনা, কোন না কোন ইন্দ্রিয়—কিছু না কিছু
কর্মেরত থাকে; তথন সেই সময়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম না করিয়া অকিঞ্চিংকর কর্মে প্রস্তুত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও আয়ু ক্ষয় করে; কেবল জ্ঞানী
মহাপুক্ষবেরা প্রতি মৃহত্তেই পরমকর্মেরত থাকেন। এটা কেবল

আমাদের বৃদ্ধির স্বন্ধতা বশতঃ ঘটে, তবে আমরা মোহ তমসাচ্ছন্ন বিলিয়া সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে না, এবং বৃথা কর্মে দিনাতি-পাত করিয়া আমরা মনে করি আমরা পরম স্থপে জীবনধাতা নির্কাহ করিতেছি—এ বৃদ্ধি-বিভাট না ঘটিলে আমরা সত্যই সময়ের মূল্য বৃঝিতাম ও কর্মপ্রভায় জগংকে আলোকিত করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতাম। তবে আমাদের এ বৃদ্ধি হয় না কেন—সেটা থালি অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চেট্টভাবে বসিয়া থাকিলে কি শোধরাইবে ? অদৃষ্ট ও প্রাক্তন বলে ঘুটা সোজা রাস্তা আছে তাহাতেই আমরা সব দোষ ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের মনকে প্রবোধ দিই যে আমাদের কোন দোষ নাই; সেটাত আমাদের বৃদ্ধির অল্পতা ব্যতীত কিছুই নহে।

হাতে বিশেষ কাজ ছিল না বলিয়াই হউক বা কর্ম্ম-বৃদ্ধি তথনও অপরিপক ছিল বলিয়াই হউক, চৈতনের দক্ষে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম—কারণ আহার্য্য প্রস্তুত হইতে তথনও বিলম্ব ছিল। প্রথমেই এই পতিত অট্টালিকার ইতিহাস শুনিলাম—এটা কোন রাজার বাড়ী ছিল—তারা নাকি মুসলমানদের ভয়ে রাজত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে এসে এই গভীর অরণ্যে এই বিশালপুরী ও বনমধ্যস্থ কালী মন্দির নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তার পর এক সন্মাসীর শাপে নাকি তাদের বংশ লোপ হয়—বহুকাল এই পুরী ধ্বংসাবস্থায় পতিত ছিল—ভাক্তার শকর-লালের দৃষ্টি প্রভায়, ইহার মধ্যে ব্যবহার্য্য অংশটুকু তিনি মেরামত করিয়া এই নির্জ্জনে নিজের একটা বৈজ্ঞানিক সাধনাগারন্ধপে ব্যবহার করিতেছেন। কোনু রাজা এখানে

পनारेया चानियाहित्नत এवः कान नात्न कान नवानी जांशानत ভবিষাৎ বংশধ্রগণ শাপগ্রস্থ করিয়া তাঁহাদের লোপসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভবিষ্যুৎ বংশধরগণের প্রত্নতাত্তিক গবেষণার জন্ম ছাড়িয়া দিলাম—কারণ থেরপ প্রবল বেগে বাঙালী পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্বের সন্থানিদ্ধাশন করিতেছেন তাহাতে অচিরেই ঐতিহাসিক উপাদানের তুর্ভিক হইবে-এক বক্তিয়ার থিলিঞ্চির সপ্তদশ কি অষ্ট্রদশ অশ্বারোহী সৈত্তের আক্রমণে গৌডাধিপ লক্ষণ সেন নাকি ভাতের থালা ফেলিয়া থিড়কী দিয়া জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন; শৈশবে, ইতিহাসে একমাত্র এই পলায়ন ব্যাপার মুথস্থ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে আছে—স্থতরাং এই রাজার নামকরণ সম্বন্ধে আমার ঐতিহাসিক জ্ঞানে কুলাইবেনা বুঝিলাম। বুড়াবয়সে এখন গুনিতেছি যে লক্ষ্ণসেনের পলায়নু ব্যাপার সবৈধিব মিথ্যা; তবে এই মিথ্যা কথা পড়িয়া বিশ্ব বিভালয়ের পরীক্ষায় যাহা পাস করিয়া ছিলাম তাঁহারা তাহা ফেরৎ চাহেন নাই এই ভাগ্য! নতুবা বড়ই বিপদ গ্রন্থ হইতে হইত; এখন আর নৃতন ইতিহাস নৃতন করিয়া মুখস্থ করিয়া পাশ করি এমন যোগ্যতা নাই।

চৈতক্স তামাক ধাইতে ধাইতে গল্প বলিতেছিল, আমি তন্ময় হইয়া তানিতেছিলাম; গল্প বলিবার একটা স্থন্দর ভঙ্গী তাহার নিজেষ ছিল, তাহাতে একটু আধটু অলন্ধার একটু বা তাহার নিজের পাণ্ডিত্য মেশান ছিল; তবে সেটুকুতে সৌন্দর্য্য হানি না হইয়া বরং একটা প্রচ্ছন্ত হোজারসের স্থন্দন করিয়া শ্রোতার প্রাণে কৌতুক ও মনে কৌতুহল উৎপন্ন করিত। সালোয়াও গল্প তানিতেছিল এবং মাঝে মাঝে

তাহার গল্প বলার ভঙ্কী দেখিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ চৈতন গৃহিণী যথন পঞ্চম ঝন্ধার দিয়া বাললেন "নে নে মিন্সে ওঠ্বাত হয়ে গেল। ওনাদের কি থেতে দিতে দিবিনা নাকি—গল্প পেলে আর কিছু চায়না দিদি, এমন হাড়কুড়ে মাসকুড়ে—"চৈতন্ত তথন অগত্যা গল্পে ছাড়িয়া উঠিল।

# जर्या दिश्न शतिरुक्त।

পরদিন প্রভাতে ডাক্তার ও আমি রোগীর কক্ষে আসিলাম, রোগী তথনও নিত্রাচ্ছয়—নাড়ী দেখিলাম বেশ পরিষ্কার—দেহের তাপ, গৃহমধ্যে বায়ুর উত্তাপ সব দেখিয়া চার্টে লিখিয়া রাখিলাম, ডাক্তার বলিলেন এইবার ব্যাটারী চার্জ্জকর—ধীরে ধীরে হাণ্ডেল ঘুরাইয়াবৈত্যতিক শক্তি উৎপাদন করিতে লাগিলাম; মিটারে নিদিষ্ট শক্তি পৌছিবামাত্রহাণ্ডেল থামাই লাম। ডাক্তারের প্রসন্ধ মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কার্য্যের অবস্থা অমুকূল; আমায় বলিলেন "কি রকম বুঝিতেছ শেখর ?" আমি উত্তর করিলাম "অবস্থা তো ভাল বলিয়াই বোধ হয়" "হঁ-মনেত হয় এবার রুক্তনার্য্য হইব—দেখি, ফলাফল অবস্থাভগবানের হাত, আমরা কেবল উপলক্ষ্য—তবে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটী না হইলেই হইল।" এই বলিয়া কোণের দিকে গিয়া সেই প্রকাণ্ড কাল সিন্দুকের ডালা খুলিয়া ঘাটালে হাঁড়ীর মত একটা খুব পুরাতন, তৈলনিষিক্ত মুৎপাত্র বাহির করিলেন। হাড়টী যে কোন্ পুরাকালের তাহার স্থিরভা ছিল না—তাহা হইতে

পুরাতন ঘতের মত একটা তুর্গন্ধময় স্নেহপদার্থ বাহির করিয়া আমায় বলিলেন "এইটা ইহার সর্ব্বাক্ষে মালিস কর—থুব ধীরে ধীরে মালিস করিবে, যাকে 'ম্যাসেক্ষ' করা বলে ব্বেছে!" আমি ম্যাসেক্ষ আরম্ভ করিলাম, তিনি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; অলকণ দেখিয়া বলিলেন "বাঃ ঠিক হচ্ছে, তাহলে আমি চল্ল্ম—আধঘণ্টা পরে আবার আসব, মালিস কর্ত্তে কর্ত্তে মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রীক মিটারে নক্ষর রাধবে; আর ঘরটা ঘেন বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা না হয়ে পড়ে, সে দিকেও নক্ষর রাখবে।" বলি তিনি চলিয়া গেলেন, আমি নীরবে বিদিয়া মালিস করিতে লাগিলাম। মালিসের তুর্গন্ধে যেন গা বমি বমি করিতে লাগিল; পকেটে ইউক্যাল্লিটসঅয়েল-লাগান ক্ষমাল ছিল তাই রক্ষা, নতুবা বমন দমন হইত কিনা সন্দেহ।

ঠিক অর্দ্ধঘটা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আসিলেন—
হাতে একটা টেট্ট টিউব—তাহাতে গন্ধও বর্ণহীন দলের মত একটু তরল
পদার্থ রহিয়াছে—আমায় বলিলেন এ থেকে পাচফোটা রোগীকে থাওইয়া
দাও, আর যদি একান্তই থাওয়ান সম্ভব না হয় তো বোধ হয় ইন্জেকসন্
করিতে হইবে। আমি ঔষধ লইয়া মুথে দিলাম ও ধীরে ধীরে ঔষধ
গলাধঃকত হইল, ডাক্তার ও আমি উভয়েই আনন্দিত হইলাম।
তারপর তিনি রোগীর সর্ব্ধগাত্র খুব সত্র্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া
বলিলেন "মালিসে ও কাজ স্ক্র হয়েছে" আমি বলিলাম" আমিতো
কিছুই বুঝিলাম না" "ভালকরে দেখদেখি ?" আমি খুব ভাল করিয়া
দেখিয়াও কোনক্রপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না। তিনি পকেট হইতে
একটা ম্যাগ্রিফাইং গ্লাস বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন

"এইটা দিয়া দেখ, দেখিৰে চৰ্ষের লোলতা হ্ৰাস প্ৰাপ্ত হইয়া চৰ্ম প্ৰশস্ত হইতেছে—"ম্যাগ্নিফাইংগ্লাসটা খুব জোর 'পাওয়ারে'র ছিল—দেখি-লাম ভাক্তার শঙ্কর লাল যথার্থবলিয়াছেন—শতবর্ষীয় রদ্ধের লোলকৃঞ্চিত চর্ম অল্প অল্প প্রদারিত হইয়াছে : দেখিয়াবিশ্বয়ে নির্বাক ইইয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম, চর্মের এই অস্পষ্ট পরিবর্ত্তন যাহা আমার ক্যায় যুবক লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না, তাহা এই বৃদ্ধ কিরুপে নগ্ন চক্ষে দেখিতে পাইল। মমুষ্যের দৃষ্টিশক্তি এত সূক্ষ হইতে পারে! বাস্তবিক আমাব দারুণ লঙ্জা বোধ হইতেছিল। এতক্ষণ ডাক্তার শঙ্কর লাল রোগীর নাড়ী ধরিয়া ঘড়ি খুলিয়া বসিয়াছিলেন—আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলি-লেন "শেখর বুদ্ধের পুন জন্ম আরম্ভ হইয়াছে-নাডীর পতি অনেক পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে, শিশুর নাড়ীর ন্যায় গতি হইয়াছে। "আচ্ছা শেথর তুমি আয়ুর্কেদীয় নাড়ী জ্ঞানের বই পড়েছ" "আজে না"—"দেখ এই নাড়ীজ্ঞানটা, আমাদের দেশের একটা প্রকাণ্ড গৌরব কর্বার জিনিস ছিল-কিছ এটা পুথিগত বিছা নয় বলে এটার বিশেষ উন্নতি হয় নাই; পুঁথিতে অবশ্য সবই লেখা আছে, কিন্তু সেটা হাতে কলমে লাগাবার জ্ঞানটুকু খুব অল্পলোকের আছে, তাই বা কেন, কারুরই নেই বলে মনে হয়" "এ সকল প্রসঙ্গে আমার স্বভাবত:ই বড় উৎসাহ चानिত- তাই विननाम "हा वृष्णादनत्र मृत्थ त्मरकरन कवित्राकरनत আশ্র্যা নাডীজ্ঞানের অনেক রকম গল্প শুনা যায়", গুলি গল্প নহে শেখর, সভ্য ঘটনা—এই যে বায়ু—পিত্ত, কচ্চের 'থিওরী' এটা একেবারে হেসে ওড়াবার ব্যাপার নয়—আর ধারা এই নাড়ীজ্ঞানের স্রষ্টা, তাঁরা যে এনাটমী জানতেন না, এ

যারা মনেও কর্প্তে পারে—তারা বাতুল। তথনকার কবিরাজরা সত্যই নাড়ী ধরে রোগ নির্দারণ কর্প্তে পার্ত্তেন; আর এখন এত যন্ত্রপাতি নিয়ে চিকিৎসা করেও যে মৃত্যু সংখ্যা এত বেশী তার কারণ হচ্ছে রোগ ঠিক diagnosis করা হয় না—ভাসা ভাসা চিকিৎসা হয়—তবে পুরাকালে যা ছিল তা নিয়ে গর্ব্ব করাটা আমাদের সাজেনা—তার কারণ, যা ছিল তা রক্ষা করবার জন্ম আমরা কিছুই করিনি—বলতে হংখে বুক ফেটে যায় শেখর, যে আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়রাই অর্থ লোভে আয়ুর্ব্বেদের ধ্বংস সাধন করছেন; এমি উপযুক্ত বংশধর এরা। শিক্ষা তো করেননে, তার উপর শিক্ষিতের ভড়ং করে দেশবাদীর নিকট এরপ একটা অমূল্য চিকিৎসা-প্রণালীকে হেয় করে দিতেছেন।"

এই কথা গুলি এখন মনে হলে ভাবি, তিনি তবু কবিরাজ মশাইদের বিলাতী ঔষধে প্রস্তুত আয়ুর্বেদীয় পেটেণ্ট ঔষধ ও মহষিদের নাম সংযুক্ত আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের ক্যাটলগের ব্যাপার দেখেন নি । বান্তবিক দেশের লোকে যদি নিজেদের সর্বনাশ নিজে না করে তো তাদের এক অধ্যুশতন কথন হয় না। আমার এক ধনী কবিরাজ বন্ধুর "আয়ুর্বেদীয়ানে" একদিন বেড়াতে গিয়াহিলাম গিয়া দেখিলাম দস্তরমত একবানি বাগানবাড়ী—ফুল আর কলের গাছ, নাঝে সাঝে একটা আধটা আয়ুর্বেদীয় গাছ টবে সাজান, গায়ে টিকিট মারা—একটা গাছ দেখে আমার সন্দেহ হওয়ায় বন্ধুকে জিল্ঞাসা করিলাম "এগুলি কি ঠিক গাছ" বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "কি জানি ভাই ওসব মাণিকতলার নার্শারী থেকে কেনা" বুঝিলাম বন্ধু আমার ভেষজশান্তবিৎ বটে—

বাজারের জ্যাচোর বেনে—আনাড়ী বেদেরা যা বন-জন্ধল হতে এনে দেয়—এঁরা নির্ক্ষিকারে তাই থেকে ঔষধ প্রস্তুত করেন। অবশ্য সকলেই যে এই শ্রেণীর তা আমি বলি না—কারণ আমার নিজের কোন আয়ীয়ের অসাধ্য কার্ব্বন্ধল রোগ, একজন কবিরাজের চিকিৎসায় বিনা এস্কোপচারে সহজে আরোগ্য হইয়াছিলেন; তবে বেশীর ভাগ অর্থাৎ বাহারা পেটেণ্ট ঔষধ বেচিয়া, ক্যাটলগ ছাড়িয়া অর্থোপার্জন করেন তাহাদের সকলের বিভাব্দ্ধি পূর্ববিৎ।

"আছে। তুমি এখন স্থানাহার করে এদ, আমি ততক্ষণ বদি—তারপর তুমি এলে আমার ছুটী হবে।" বলিয়া আমায় বিদায় দিলেন; আমি ও বাহিরে আদিলাম। সত্য বলিতে কি এতদিন কাজটা আমার মনের সঙ্গে বেশ থাপ্ থায় নাই; কিন্তু আজ যেন সেটা বদলে গেল—কাজটা সতাই আনন্দপ্রদ হয়ে উঠ্ল—। এতদিন ভাবতুম—এ একেবারেই অসম্ভব কাজ, ডাক্তার কেবল থেয়ালের ঝোঁকে পয়সা ও সময় নাই করিতেছেন—কিন্তু আজ বুঝিলাম ডাক্তার সত্যই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন; সারাজীবন তাঁহার চরণ-প্রান্তে বদিয়া শিথিলেও আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না।

# চতুব্বিংশ পরিচেছ।

ভারপর তিনদিন ক্রমাগত মালিস চলিল—মালিস্টা তুর্গন্ধ হইলেও উপকারী বটে; অত লোল চর্ম ক্রমশঃ সৃষ্কৃচিত হইয়া শ্রীরের সঙ্গে যেন মিলাইয়া গেল, তৎপরিবর্ত্তে স্বস্থ ও সবল দেহের চর্মের মত মহুণ ও স্পুষ্ট হইল-পরিবর্ত্তন খুব আশ্চর্যাই দেখিলাম-মনে আশা হইল হে হয়ত বা বৃদ্ধ সতাই নবযৌবন ও অমরত্ব লাভ করে—ডাক্তারের স্থপ্ন বা সফল হয়—এই তিনদিন তিনগাত্তির মধ্যে নিলারও অবকাশ ছিল না-সতর্ক প্রহরীর মত ক্রমাগত লক্ষ্য রাখিয়া বদিয়াছিলাম-আজ বড় ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল-ডাক্তার আদিয়া বলিলেন "শেথর ! খুব কট হয়েছে না—বুঝতে পার্চিছ, কিন্তু কি কর্বব আমিও বদে নেই—আমাকেও তিনদিন ভারী ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যাক, এখন তুমি থেয়েদেয়ে শোওগে আজ আর তোমায় কিছু কর্ত্তে হবে না।" আমিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—তিনদিনের পর ঘুম—দে যে কত গাঢ়, কত গভীর, কত শান্তিময় তাহা জানাইবার নহে। যথন উঠিলাম তখন সন্ধ্যা, চৈতন্ত গৃহিণী একবাটী প্রম হুধ আনিয়া দিল –পানে স্লিগ্ধ इडेनाम-भत्रीरत राग अज्ञभ्क वन भाडेनाम। शांगे इथ भएं थ्व কমই পড়েছে, স্বতরাং থাটী ছুধের আস্বাদন পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। বাঙালীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ থাত হইতে আমরা কেবল আলম্ভ বশতঃ বঞ্চিত হইতেছি এবং তৎপরিবর্ত্তে মনকে প্রবোধ দিবার জন্ত 'চা' নামক গরম জন পান করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি। আগে এই জিনিস্টী সর্বত্র স্থপ্রাপ্য ছিল—তথন বঙ্গের প্রতি গৃহে গাভী থাকিত। হিন্দুর ঘরে গাভী না থাকিলে, তাহা হিন্দুগৃহ বলিয়া পরিগণিত হইত না-এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, তাই চুধ কিনিয়া ধাই-তা সে যে ত্ত্বরূপী বিষ তাহা জানিয়াও খাই-কারণ উপায় নাই। এখন হিন্দর গুহে গাভী অদুখ্যান। গাভীর হৃত্ব মধুর হইলেও আজকাল হিন্দুর কুললক্ষীগণ গো-দেবায় পরাজ্বপী। সভ্যতার হাওয়া অস্তঃপুরে ঢুকি-য়াছে, যে হাতে স্থান্ধি সাবান এসেন্স মাথা হয়---যাহার কর্ম পটুতা বড় জোর পানের বাটার সীমানা পর্যান্ত নিদিষ্ট,—সে হাতে থড় কাটা, গৰুর জাব দেওয়া, ঘুঁটে দেওয়া কি লজ্জাকর। এ সব বলিয়া ফল কি ? এ সব ছঃসাহসিক উপদেশ দিতে আস কে তুমি—এত সাহস তোমার কিসে—হে মরণোমুথ অশীতিপর বৃদ্ধ, তুমি কি সভ্যতালোক প্রাপ্তা-নারীর জভদীকে ভয় কর না—পালাও পালাও তোমার সেকেলে গোড়ামী লইয়া এইদত্তে নিজ্ঞান্ত হও নতুবা সভ্যা বান্ধালিনীর কোপ কটাক্ষে পড়িয়া অচিরে ভস্মীভূত হইবে—আর তোমার দুর্নীতিপ্রচারী উপক্যাস মহিলামহলে বয়কট হইয়া যাইবে। আমরা জন্ম জন্ম এরাক্রট ও চিনি মিশান কলের জল তিনসের করিয়া কিনিয়া থাইব, তথাপি গৃহিণীকে গোদেবার ভার লইতে বলিবার সাহস হইবে না—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ডাক্তারী ছাড়িয়া থড় কাট; আমাদের তাতে আপত্তি নাই।" এই তো নব্য বাঙালীর উক্তি-এই তো স্ত্রীশিক্ষার ফল, কিন্তু কেন এমন হয়—আমাদের দেশের মাটীতে কি আছে, যাহার দোষে সব বিগভাইয়া যায়—স্ত্রী শিক্ষা বস্তুতঃ তো থারাপ নয়—বরং স্ত্রীলোকদের অশিক্ষিত রাখাই দোষের কথা, কিন্তু শিক্ষা মানে কেবল বই পড়া নয়; খালি বই

পড়িয়া শিকা হয় না-শিখাইবার মত শিক্ষক ও উপযুক্ত শিকাপ্রণা-লীর অভাবে শিকা যে কুশিকায় পরিণত হইয়া গরল উংপাদন করিয়া বাঙালীর পুণাসংসার নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহা হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে। তুথানা বহি পড়িয়া যদি গৃহকর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হয়, তবে সে পড়ার চেয়ে না পড়াই কি ভাল নয়-শিক্ষায় যদি কর্ত্তব্য জ্ঞান না বাড়িয়া কমিয়া যায়, যদি সংসারে অশাস্তি সৃষ্টি হয়, তবে সে শিক্ষায় ধিক। এই অভিনব বিলাতী স্ত্রীশিক্ষা যাহার সার্থকতা কেবল উল বোনা—ক্রুদেট বোনা—না হয় ত্বপানা উপক্রাস পড়া, বস্তুতঃ তাহার মুল্য কি ? মূল্য আছে বই কি--আনি কীণদৃষ্টি বৃদ্ধ বলিয়া ভাহা দেখিতে পাই না-এ যে আমার সহনয় বন্ধু নবীন যুবক চশমার ভিতর দিয়া তাঁহার ঝাপসা চাহনীতে আমার মুথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন "নইলে বাংলা ভাষার উমতি হইত কি করিয়া—অল্প হৌক আব বেশী হৌক 'স্থু' হউক আর 'কু' হউক—এই যে ।প• ॥৽ ৸৽ ১১ প্রভৃতি বছবিধ সংস্করণের বস্তা বস্তা উপক্রাস বাহির হইতেছে তাহা থরিদ করিত কে ? বন্ধ মহিলা শিক্ষিতা না হইলে দেব চরিত্র মোটর চালকের: সহিত উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার অবাধ প্রেমের ছবি দেখাইত কে ? ইহা কি ৰ্ষ্কিন চাট্যোর কাজ ? বন্ধমহিলা শিক্ষিতা না হইলে উপ্ভাসে বেদ বেদা-্মের ব্যাথা করিয়া এই পাপিষ্ঠ বান্ধালী জাতিকে বিনা তপস্তায় কেবল ভ্রপন্তাস পাঠঘারা স্বর্গফল লাভ করাইত কে ? এই যে বড় বড় রাজ-নীতির সভা হয়, শিকিতা বন্ধ মহিলার করকণ্ঠনিনাদিত গুবসন্ধীত গহরী উথিত না হইলে তাহা জমিত কি করিয়া; আর সর্বোপরি ্তামার এই পুত্তককে কীটদংশন হইতে রক্ষা করিত কে-অকৃতজ্ঞ।

বর্কার!" পাক্, এইখানে থামিতেছি, আমি ভীমরুলের চাকে আর থোচা দিব না; বরং কবি সম্রাটের স্থললিত সঙ্গীতের তুই লাইন উদ্বত করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি,

> "ওগো তোমরা সবাই ভাল কেউ দিব্য গৌর বরণ কেউ দিব্য—"

আর বলিলাম না—একেত কালো বলিয়া বাঙালী জাতি বিখ্যাত;
বিদি চ আফুিকায় ও আমেরিকায় আমাদের চেয়ে গাঢ়বর্ণের জাতি
বিজ্ঞমান—তথাপি খ্যাতিটা আমাদের একচেটিয়া; একেই বলে
হশংভাগ্য। তার উপর আমাদের উৎক্লষ্ট অদ্ধাঙ্গিনীদের উপর সে
খ্যাতির ভার চাপাইয়া বিদ্বেষ উৎপাদন করিতে আর আমি প্রস্তুত নহি।

ত্থপান করিয়া রোগীর কক্ষে যাইবামাত্র "এসেছ শেখর, দেখ দেখি এখন অবস্থা কেমন—আমি নাড়ী দেখিয়া বলিলাম "বেশ, নাড়ীর গতি অনেক সবল হয়েছে।" "তা হলে এবার আর রাস্তা ভূল হয়নি বলে মনে হচ্ছে—যাক্ আজকে বৈত্যুতিক শক্তি যোগ করে শরীরের রক্ত কৃদ্ধি করে দিতে হবে, তাহলে থৌবনের রক্তাভা শরীরে দেখা যাবে; আর এক সপ্তাহ পরে একে জাগান ঘেতে পারবে—এই যে যোগনিজাই বল আর Hypnotised stage বল, এটা নড়া চড়া বন্ধ রাখাই উদ্দেশ্য —তাতে আমাদের কার্য্য কবার স্থবিধা হয়, আর রোগীও কোনরক্ম বৈলক্ষণ্য অক্ষভব করে না।" এই বলে তিনি রোগীর সর্বাক্ষে এক খানা খুব কাল অথচ মিহি রেশমী কাপড় জড়াইয়া দিলেন—সর্বাক্ষ স্থচাক্ষপে আর্ত হইলে সেই কাপড়ের উপর চুলের মন্ত সক্ষ তাঁবার তার দিয়া তাহা ব্যাটারীর সক্ষে সংযুক্ত করিয়াদিলেন—আমায় বলিলেন ছড়ি

The same of the same of the same

ধরিয়া থাক, পাঁচমিনিট হইলেই কনেকশন্ থুলিয়া দিবে—আমি তাহাই করিলাম। তারপর রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন আজ আর বিশেষ কিছু করিবার নাই; মাঝে মাঝে কেবল ঘরের হাওয়ার তাপ লক্ষ্য করিবে, বলিয়া তিনি চলিয়া-রোলেন। আমি প্রদীপের ন্তিমিত আলোকে রোগীর পাণ্ড্র ম্থের দিকে চাহিয়া রহিলাম—হঠাং যেন মনে হইল, সেই রক্তহীন পাণ্ড্র ম্থে অতি সামান্ত রক্তাভা ফুটিয়া উঠিতেছে—যৌবনের অফ্রণিমা বেন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে—আমি ন্তন্তিত হইলাম। তাক্তার শহর লালের সাধনার সিদ্ধি লাভ আরম্ভ হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলান। আমার অক্তাতসারে আমার চোথ দিয়া ছুফোটা জল মাটীতে পড়িল—একি আনন্দের অঞ্চ, না ভক্তি পুশাঞ্জলী।

### **शक्षविः अतिहरू** ।

পরদিন প্রাতে ডাঃ শহরলাল আসিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন—বলিলেন "শেখর, বুঝতে পাচ্চআমি নেহাইৎ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম না, দেখ মান্থ্য যতক্ষণ
না সিদ্ধি লাভ করে, ততক্ষণ তার সাধনা লোকের কাছে উন্মন্ততা বৈ
আরে কিছু বলে বোধ হয় না, তার কারণ কি জান, তার ধ্যানের
জিনিষ্টীর ভিতরদিকে তার সমস্ত সন্থা চলে যায়, কাজেই তখন সে
বাহ্জান শৃষ্য পাকে—বাহিরের লোকের সঙ্গে সে যাবলেবা করে

তাতে তার নিজের বলে কিছু থাকে না—সে কেবল বাইরের সঙ্গে ভাষা ভাষা সম্পর্ক রাখে, কিন্তু মন তার ডুবে থাকে কাজে—কাজেই বাহিরের লোকে তাহার ব্যবহার অসংযত দেখে, তার উক্তি অসংলগ্ন ভাবে—কিন্তু সে যে কি, তা সেই জানে; আর তার মন জানে—কি বিপুল আনন্দ সে উপভোগ করে; সেইজ্বতেই লোকের ভাল মন্দ বলায় তার বেশী আসে যায় না---আর এই ঐকান্তিক সাধনা যদি কোন কারণে, কোন দামাস্ত ক্রটীতে বা ভূয়োদর্শনের অভাবজনিত অক্ষমতায় বিষল হয়, তবে দে সতাই উন্মাদ হয়ে যায়—কারণ পৃথিবীতে তার একমাত্র ভালবাসার জিনিস্টী যেন মরে যায়—ঈশ্বর না করুন এবারে যদি আমি বিফল হই, তা হলে শেখর সত্যই আমি উন্মাদ হয়ে যাব; তথন আমার দৌর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান কিছুতেই আমায় অচল রাখতে পারবে না : কারণ আমিও তো মাহুয-এই পঞ্চাশ বংসর জ্ঞানের পেছন পেছন ছুটে এসে যদি দেখি জ্ঞান মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, তথন কি বলে মনকে প্রবোধ দেব গ" আমি সহাস্তে বলিলাম "সে আশস্কার তো আর কারণ নেই—রোগী পুনর্জীবন পেয়েছে কি না জানি না, তবে পূর্ণ যৌবন তার শরীরে জেগে উঠেছে।" তার চিহ্ন আমিও দেখছি কিন্তু বেশী আশা করো না শেথর, মরবার সময় গাছে জল দিলে তাতেও চু একটা ছোট ছোট অঙ্কর দেখা যায় কিন্তু শক্ত হচ্ছে তাকে বাঁচান-আৰু থেকে ৩।৪ দিন আমাদের লক্ষ্য আর ও সতর্ক কর্ত্তে হবে : এই সময় একটি ভূলে একেবারে সর্বনাশ হতে পারে। খুব সাবধান কোন কারণে যেন রোগীর শরীরের তাপ আর না বাড়ে, ৫ মিনিট অন্তর থার্দ্মমিটার দিয়ে টেম্পারেচার নেবে: যদি টেম্পারেচার এক পয়েণ্ট ও বাড়ে তথনি

আমায় ডাক্বে—আর কোন কারণে রোগীর কাছ ছাড়া হইকে না-এখন আমি বদে আছি, তুমি স্নানাহার করে নাও; তুমি এলে আমি উঠব।" কার্য্যের সফলতাঞ্চনিতই হউক বা যে কারণেই হউক মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল, তাই সারারাত্তের নিদ্রায় আমি বিশেষ কট বোধ করি নাই বরং একটু বেড়াইবার ইচ্ছাই হইতেছিল স্থতরাং চৈতন্দাকে পাক্ডাও করিয়া কালী মন্দিরের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম-সালোয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইগ্লাছিল-আমাদের দিকে একটা শাসন স্চক দৃষ্টি নিকেণ করিয়া বোধ হয় সেদিনের দিব্য লজ্মন করিতে, ছিলাম, দেটা জানাইয়া দিল—আমরা ত্রন্তন লাঠি হাতে করিয়া দেই বনপথে; সরু রান্তাটুকুতে আন্তে আন্তে যাইতেছিলাম। নিদাঘের মধুর প্রভাত, বালস্থ্য-কিরণে ধরণী যেন হাসিতেছিল, গাছের সবুজ পাতার বর্ম ভেদ করিয়া তাহারা বনাভান্তরে প্রবেশ করিবার স্থবিধা না পাইয়া যেন পাতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আদিয়া পড়িতেছিল। কয়দিন বনপুরীতে বাস করিয়া ব্যান্তগর্জন বিভীষিকা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় আজ সাহসে কুলাইল, আর প্রাতে পশুরাজ্বগণ সারানিশি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া সম্ভবতঃ একটু নিজাদেবীর আরাধনা করিবেন এ রকম একটা ধারণা ও উৎসাহের অন্ততম কারণ ছিল। প্রায় পোষাটাক পথ অতিক্রম করিতেই দূর হইতে মন্দিরের ভগ্ন চূড়া দেখা গেল, চৈতন্দা ভক্তিভরে উদ্দেশে একটা প্রণাম করিয়া বলিল 'দাদাবাবু ঐ মায়ের স্থান" আমি ও তাহার অঞ্করণে একটা প্রণাম করিলাম।

্ মন্দিরটী এককালে খ্ৰ জমকালো ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ

রহিয়াছে স্থতরাং এ মন্দিরের স্থাপয়িতা কোন রাজা না হউন, রাজা বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন; তাহা অস্থমান করিয়া লইতে বিশেষ কট হয় না। তবে এখন অবস্থা বিশেষ শোচনীয়, মন্দিরের চতুঃপার্থের চত্তর খিসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, উপরিভাগে বিবিধ রক্ষ রাজী বেশ সতেজে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং খিলান ভেদ করিয়া রাশি রাশি শিকড় ভিতরে ঝুলিতেছে। ভিতরে পায়াণময়ী কালিকাম্র্রি; দেবতা এতদিনের অনাহার সহ্থ করিয়া, মাঝে মাঝে কে ভক্ত সয়াসী আসেন তাহার আশায় এখনও বিগ্রহে আছেন কি না জানি না—তবে মৃর্ত্তি দেখিলে যুগণৎ ভক্তিও ভয় হয়। এরূপ মৃর্ত্তি সচরাচর দেখা য়য় না এবং ইহার শিলীও যে সাধারণ নহে তাহা গঠন প্রণালী ও সর্ব্বাঙ্গকরমূর্ত্তি। দেখিলেই বেন ভক্তিতে নত ইইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"চতুত্ত্জা ক্লফবর্ণা মুগুমালা বিভূষিত। খড়গঞ্চ দক্ষিণে পানৌ বিভ্রতীন্দীবর্দ্বয়ম্॥

ভাবিলাম এতশক্তিশালিনী মায়ের সম্ভান হইয়া আমরা এত শক্তিহান কিসে হইলাম ? সমগ্র জগতে শক্তির এমন প্রকট, এমন ভাষণ অথচ
মধুর, এমন সংহার ও স্কলের একীভূত মুর্ত্তিতো নাই! এমন মায়ের
সম্ভানেরা কোন পাপে কণামাত্র শক্তিরও অধিকারী হইল না—আবার
প্রণাম করিলাম। অদ্বে কতকগুলি অর্দ্ধে কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, চৈতক্ত তাহা
দেখিয়া বলিল দাদাবার্, ঠাকুর বোধ হয় এসেছেন, নইলে এখানে কে
আগুন আললে; বাস্তবিক সেই ছাই দেখিয়া বোধ হইল আক্রকালই
যেন কেছ তাহা আলাইয়াছে। একবার দেখ্তে হল, বলিয়া "বাবা ঠাকুর,

লেংটা বাবা" বলিয়া চীৎকার কবিতে লাগিল কিছ কোন উত্তর পাওয়া গেল না, চৈতক্ত চিন্তিত হইল ; বলিল "দাদাবাকু-একবার দেখতে হচ্ছে তো, ঠাকুর এলো তো গেল কোথায় ? ফিবারে এসে আমার ওখানে পায়ের ধুলা দেন, আমি দেবার জন্ম হুধ দিয়ে যাই ; কিন্তু এবারে এমন হোল কেন ? আহন তো আশপাশ ওলো দেখি—" তুজনে মন্দিরের চারিপাশ দেখিলাম—কোথাও মানবের অন্তিত চিহ্ন নাই। "না, তাহলে বাবাঠাকুর আদেন নি-ভিনি এদে মন্দিরেই থাকে অন্ত কোণাও তো যায় টায় না। আমি কৌতুক করিয়া বলিলাম "তোমার ঠাকুরকে. বাঘে ধরে নিম্নে যায় নি তো চৈতন দা" "কি যে বল দাদাবাবু ভার ঠিক নেই, বাঘ তো বাঘ স্বয়ং যুমরাজের ও সাধ্যি নেই যে তাঁর কাছে ঘেঁদে—তিনি যে পিচেশ্সিদ্ধ; তিনি কি তোমার আমার মত মাফুষ গা" ? "বটে ! তা আমি কি করে জানব বল, আমি মনে করেছিলম এই যে সব সন্ন্যাসী চিমটা হাতে করে বেড়ার ভিক্ষাও করে আবার ফুরসং পেলে চুরি ডাকাতিও করে, তিনি সেই রকম" "ছি: ছি: ও क्था वलाना, मानावाव विनया स्टे अञ्चानिक विभाविषक महा-পুরুষের উদ্দেশে নাক কাণ মলিল, উদ্দেশ্ত মংকৃত অপরাধের জন্ত ক্মা-প্রার্থনা। একটা দেখাবার জিনিস এই অচলা ভক্তি ও প্রগাত অন্ধ বিশাস—আমরা সভ্য হয়ে, ভগবানকে নিয়ে তর্ক বিতর্কের ছুরি চালিয়ে তর তর করে ব্যবচ্ছেদ করে কিছু খুঁজে পাইনা—শেষ যেন সবই গোল-মাল হয়ে যায়: কিন্তু এই অশিকিত পৌত্তলিকেরা কি রকম করে কত সহবে তাঁর সন্ধা অহভেব করে তা সভাই বিশ্বয়ের বিষয়; তাই বলে "विचारत मिलाग्र कृष्ण ज्यक् वहतृत ।" शहे दशक वावार्शक्रतत्र जेटकृण ना

পাইয়া চৈত্ত বড় কুল হইল কিন্তু এই নিবিড় নির্জনে আসিয়া আগুন জালিল কে? সেইটা আমার বড় চিন্তার বিষয় হইল। ফিরিবার সময় মন্দিরের পশ্চাদ্যাগদিয়া অপরপথে আসিতেছিলাম-এপথটা কণ্টক বৃক্ষা-কীর্ণ, ও একাস্তই ত্রধিগম্য, তবুও সেই পথ অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য যদি বাবাঠাকুরের কোন নির্দেশ হয়। একটু আসিতেই দেখি ঘন গুলান্তরালে দণ্ডায়মান এক মহুব্যমূর্ত্তি—বনের পাতার ফাঁকদিয়া তাহার দানবী-দাপ্তিসম্পন্ন অক্ষিতারকাদ্বয় জলিতেছে, আমাদের দেখিয়া হি হি হি করিয়া বিকট হাস্ত করিয়া দে মন্তবলে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল ! দেখিয়াই বুঝিলাম এ দেই সন্ফিউ—দেই তৃত্বর্ধ প্রতি-হিংসা-পরায়ণ চৈনিক। ডাক্তার শন্ধর লালের এত যত্ন, এত সূতর্কতা, বিকল করিয়া, কি করিয়া যে এই বীভংস জীব এত দূরে অফুসরণ করিয়া আদিল, তাহা আমার বৃদ্ধির অগম্য। চৈতন্ত বলিল "দাদাঠাকুর গতিক তো ভাল नम्र अठी পিচেশ — मा कालीत अपनकतिन शृका दम् नि, जारे বোধ হয় আমাদের কাছে চর পাঠিয়েছেন।" আমি বলিলাম "কেপেছ চৈতন দা-পিচেশ কি আগুন জালে" "কি জানি বাব কিছু তো বুঝতে পারি না-" ঘাই হোক আদল কথাটা আর ভাঙিলাম না-তবে আগুন যে কে জালাইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ভাক্তারকে ব্যাপারটা বলিলাম: তিনি শুনিয়া যেন ব্রজাহতের মত স্তম্ভিত হইলেন, বলিলেন "ওঃ কি দারুণ প্রতিহিংসা! এথানেও আসিয়া পৌছিল আর কিন্তু স্থবিধা নয় শেখর; এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে — তুমি পিওল ছুঁড়তে জান? "আমি বলি-লাম কথন ছুঁড়ি নাই, তবে পাথীমারা বন্দুক ছু'একবার ছুঁড়িয়াছি---

দেখাইয়া দিলে পারিব--" "শোন, বলিয়া তিনি উঠিয়া নিজের কক্ষে গিয়া একটা রিভলভার আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন "এতে সাতটা টোটা ভরা আছে-খুব সাবধানে রাখবে-খদিও ঠিক লক্য কর্বেনা পার—ভাকে এই বাড়ীর ত্রিদীমানায় দেখিলেই আওয়াজ করিবে, তারপর আমি আছি; এখন যাও তুমি আর বিলম্ব করোনা-আহারাদি করে একট বিশ্রাম করে নাও গে—আজ থেকে আবার ত্র-চিন্তা বাড়লো" দেখিলাম সত্যই তাঁহার মুখ চিন্তাভার গ্রন্থ; দেখি-नाम, नाक्रन পরিপ্রমে, উৎকট মানসিক চিস্তায় ও উদ্বেগে এই কয় नित्न **डां**हात मतौरत रामेर्सनािक धारािक हहेबारक-जामात वक् কট্ট হইল, বলিলাম, "দেখুন আপনার শরীর তত ভাল বোধ হচ্ছে না---আমি ছেলে মাহ্য আমার উপর খাট্নীর বেশী ভার দিয়ে, আপনি একটু विज्ञाम निन्" "विज्ञाम-विज्ञाम जामात जन रहि हम नाहे (नगत, তবে বিশ্রাম নেব, যদি আমার ব্রত সফল হয়—আমার কিছু হয় নি— ভূমি ভেব না—আমার শরীর পাথর দিয়ে তৈরী করা—পরিশ্রম চিন্তা, উবেগ — এরা আমার কিছু কর্তে পার্বেনা — পারে যদি সে এক বাৰ্থতা।" আমি ব্ৰিলাম ইহ। বৰ্ণে বৰ্ণে দত্য-দে দেহ দত্যই লোহ-গঠিত—আমাদের মতন দশটী যুবকের তেজ; উৎসাহ, সে বার্দ্ধক্যের তুলনার অনেক লগু।

# यक्रिश्मं भित्रत्व्हम ।

ঠিক বারটার সময় আমি আসিয়া ডাক্টারকে খবব দিলাম; রোগীর অবস্থা ক্রমণ:ই উন্নত হইতেছে, তাহাও বেশ ব্রিলাম—তাপ লওয়া, বৈহ্যতিক প্রবাহের স্থিরতা রক্ষা করা, বায়্মগুলের উক্ষতা রক্ষা করা, প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই ঠিক নিয়মমত চলিতেছিল—রোগীর হস্তপদাদি বেশ পরিপুষ্ট ও সবল হইয়াছে। জরার সে জর জর ভাব আর মোটেই নাই বার্দ্ধক্যের শ্বতি রহিয়াছে দেখিলাম—পক্কেশ, নতুবা শারীরিক চিত্রে যৌবনভাব প্রকটিত হইতেছিল—তবে রোগী তখনও মোহাছ্ময়। আজকে একটা ন্তন জিনিষের অতিত্ব দেখিলাম,এটা একটা ঝাঁপি; সাপুড়েরা যেমন ঝাঁপিতে সাপ ধরিয়া রাখে সেইরূপ বাশের বোনা ঝাঁপি, উপরে অনিপুণ্হন্তে গোময় ও মৃত্তিকা লিপ্ত। একবার ভাবিলাম খুলিয়া দেখি ইহাতে কি আছে—কিন্তু ডাক্টার শঙ্কল লালের কার্য্য প্রণালী এত অভুত, যে কৌত্রহলের বশবর্তী হইয়া শেষে হিতে বিপরীত সাধন করিব এই আশহায় ঔৎস্ক্রাদমন করিলাম —পরে ব্রিলাম ভালই করিয়াছিলাম নতুবা সেই দিনই সর্পাঘাতে প্রাণ

ঠিক সন্ধ্যা হইরাছে ভাক্তার শহর লালের আসিবার আর আধঘণ্টা বাকি। আধঘণ্টা পরেই ঘুমাইবার ছুটী পাইব, আবার রাত্তি ১২টার উঠিরা এই প্রহরার নিযুক্ত হইতে হইবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চতু-দিক আবৃত হইতেছে দেখিয়া দীপ জালিলাম—এ সেই পুরা কালের

এরও তৈলের প্রদীপ-মাহা আঞ্কাল লুপ্ত হইতে বদিয়াছে। এই দীপের মৃতু আলোকে যে একটা কি স্নিশ্বতা আছে তাহা এখন কলিকাতার "বিজলী বাতি" ব্যবহারে ব্রিয়াছি, আর তথন ভাবিতাম এ প্রথাটা কি কার্য্য-কি অসভ্যতার চিহু! কোন রকমে পূর্বপুরুষের এই অসভ্য আলোকটীর আজ ব্যবহার থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আজকাল এত উপচকুর (চশমার) প্রাত্বর্ভাব হইত না। বিজ্ঞনী আলোক স্থলভ, স্থলর, পরিষ্কার বটে কিছ সে যে সকলকে অজ্ঞাতসারে সন্মোহিত করিয়া মানবের দৃষ্টি-শক্তি অপহরণ করিয়া মানবকে অকালবার্দ্ধক্যজাত দৃষ্টিদৌর্বল্য দানকরে, তাহা অবধান করিবার অবকাশ আমাদের নাই-আমরা ष्पात्नाक भारेषा व्यथनत इरेटिक. अम्रिक य जीवनात्नाक भीत ধীরে নির্কানোনুথ দে দিকে লক্ষ্য নাই। প্রদীপের স্থিত্ব আলোক বোগীর মুখে পড়িয়া একটা মৃত্নৌল্ধ্যের সৃষ্টি করিতেছিল—সেই পককেশী-যুবক-রোগীর মুধধানি আমার মনে কতরকম অসংলগ্ন চিন্তা আনিতেছিল-এমন সময় হঠাৎ বামাকঠের আর্ত্তনাদে ঘর ভরিষা উঠিন—আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—এ যে সালোয়ার কণ্ঠস্বর—মৃত্র্ত্ত মধ্যে তাহার ককের দিকে ছুটিয়া গেলাম—দেখিলাম, সালোয়ার কক্ষের পার্যবন্ত্রী কক্ষ-টেটা সর্ব্বদাই আবদ্ধ থাকিত-তাহার বার পথে ৰুচ্ছিতা সালোয়া, আৰু কক্ষের বার সম্মুধে প্রদীপহত্তে দণ্ডায়মান কিংকর্ত্তব্যবিষ্ণু চৈতকা। আমি বদিয়া পড়িয়া সালোয়ার মাথ। কোলে তুলিয়া লইলাম; চৈতক্তকে তদবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম-"রাম্বেল। ইা করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? শীগ্গির জল আর পাধা নিয়ে আয়—স্ত্রীহত্যা হয় দেখছিস্!" সে অভিভূতের স্তায় ছুটিয়াগেল, হঠাৎ আমার দৃষ্টি সেই উন্মুক্ত দার পথে—কক মধ্যে পজিল-দেখিলাম-ও: দে কি ভয়ত্বর দৃশ্য। কক্ষের চারিপাশে দেওয়ালের সঙ্গে লোহার খাঁচার পিজরা তাহার মধ্যে বিবিধ রকমের বীভংস জীব রহিয়াছে—সব অবশ্য দেখিতে পাই নাই—তবে তু একটা যা দেখিলাম তাতেই রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল-সামনেই একটা ছটা মাথাওলা মাহুষ রহিয়াছে, ভার পালে ডানদিকের থাঁচায় একটা মহয্যাক্বতি বনমাত্ব বিরাট ত্রংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছে, কোনের দিকে, হুটো মাহুষ একত্তে জুড়িয়া গেলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ এক অপরূপ জীব দাঁড়াইয়া ছই-হাতে রেলিং ধরিয়া থল থল করিয়া হাসিতেছে—কক্ষের অভ্যন্তর হইতে একটা বিকট ধানি আসিতেছে—হঠাৎ একদিনের কথা মনে পড়িল সে দিন কি জন্ত ভনিয়াছিলাম "চৈতন জানোয়ারদের খাবার থাওয়াতে গেছে" এতক্ষণে সমস্ত ঘটনাটা আমার হাদয়কম হইল-অনব-ধানতা বশতঃ ধার থূলিয়া সে এই জীবদিগকে সান্ধ্যাহার দিতে আসিতে-ছিল, সালোয়া অক্তমনম্বে হয়ত রালাঘর হইতে নিজের কক্ষে আসিতে অন্ধকারে এই কক্ষে ঢুকিয়া বিভীষিকা দেখিয়া চীংকার করিয়া মুচ্ছিতা হয়। চৈতন্ত পাধা হাতে করিয়া আদিলে—আমি তাহার মাথায় জল দিলাম — চৈতকা হাওয়া করিতে লাগিল—এই সমস্ত ঘটনা বলিতে যা সময় লাগিল ঘটিতে বস্তুতঃ তাহার শতাংশ সময়ও লাগে নাই-সালোয়া চৈত্ত পাইয়া কীণকঠে বলিল "ডাক্তারবাবু—ও: আপনি— কি ভয়ানক" আমি তাহার ললাটস্থ চূর্ণ কুম্বল সরাইয়া দিয়া

क्रमान निशा जन मूहारेश निष्ठ निष्ठ वनिनाम "छश त्नरे नालाश —আমরা থাক্তে—" "ট্পিড, কার হহুমে তুমি রোগী কেলে হেথা এনে ভালবাদা দেখাচ্ছ" বছ্রনির্ঘোষের স্থায় এই কয়েকটা কথা আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল—সালোয়াকে ফেলিয়া আহত ভূজকের মত থাড়া হইয়া দাড়াইলাম—হৈততে ব্ৰুব্ৰ ব্ৰী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মাথায় জন দিতে লাগিল—দেথিলাম সম্মুখে দণ্ডায়মান, ক্রোধে-কম্পমান ভাক্তার শহরলাল। তাঁহার সেই দীর্ঘায়তন দেহ ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া বেন আরও দীর্ঘ হইয়াছে, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চকু দিয়া ব্যাম্বের চকুর ক্রায় তীত্র শিখা নির্গত হইতেছে--আমিও ক্রোধে জ্ঞানশৃত হইয়াছিলাম, চীৎকার করিয়া বলিলাম "আমি চাৰ্রী কর্ত্তে এসেছি বলে, আমার স্ত্রী হত্যা হবে তবুও দেখ তে আসব না এমন দাস্থত লিখে আমি দিই নি, আমি চাই না তোমার চাক্রী" "বটে, এত তেজ! যথন থেতে না পেয়ে কুকুরের মত রেঙ্নে পরের বাড়ীতে পাতা চাট্তে—তথন এ তেজ কোধায় ছিল! স্ত্রী, কার দৌলতে স্ত্রী পেয়েছিস হতভাগা, তবু এখনও স্ত্রী হয় নি— আমার রোগীর যদি একটুও কতি হয় জানিস্ তোকে কুকুরের মত श्वनिकरत (यद्य क्लादा" विषया चामात ननां नका कतिया शिखन তুলিয়া এমন ऋग्रदत मृष्टिए आমার দিকে চাইলেন—ও: कि দে मृष्टि যেন ৰজের মত মর্মভেদী, আমি আর চোখে চোখ রাখতে পারলুম না—আমার হাত পাঁ কাঁপিতে লাগিল, আমিও মুর্চ্চিত হইয়া পজিলাম। -মাহুষের চোথে এত তেজ থাকে তা আমি বপ্লেও জান্ত্ম না।

## मर्थावः भ भारताहरू।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম—জামি রোপীর কক্ষের সম্মুখের দালানে শুইয়া আছি, চারিদিক অভিকলোনের গন্ধ ভরা—ভাক্তার শন্ধরলাল আমায় কোলে করিয়া নিজে হাওয়া করিতেছেন—দেখানে অক্ত কেহ নাই। "জ্ঞান হয়েছে শেখর !--কোন কষ্ট হচ্ছে না" স্বর স্নেহ-স্থাধার-সিঞ্চিত, কোণায় সেই ঘাতকের মত কণ্ঠশ্বর, সেই পৈশাচিক দৃষ্টি, আর কোণায় অমৃতনিংঘ্যন্দিনী স্থধাধারাবিগলিত বাৎসল্যরসাপুত করুণ কণ্ঠস্বর। এ কি অভুত পরিবর্ত্তন! ডাক্তার বলিলেন "আমি জীবনে আজ প্রথম সংযম হারিয়েছি শেখর! এজন্ত আমি লজ্জিত ও অমৃতপ্ত তুমি আমার পুত্রাধিক প্রিয়; পরম ক্ষেহের পাত্ত, তোমার কাছে মার্জনা চাইছি— তুমি আমায় মাপ্ করে। " এর উত্তরে ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না---আমার অত ক্রোধ, অত দারুণ ঘুণা, যেন এই অনাস্বাদিত পূর্ব অমৃত্রময় স্বেহরদে দ্রবীভূত হইয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়ার্ছিল-আমি অশ্রহদ, ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলাম "আপনার তো দোষ নেই জাকারবাবু—দোষ আমারই—আমিই প্রেমান্ধ হয়ে কর্ত্তব্য ভূলে এদে-ছिলুম—" "ভালই করেছিল—নইলে কি সালোয়া বাঁচত শেখর! দে যদি না বাঁচতো তাহলে তুর্গাদাসকে বাঁচান যে আমার নিক্ষল হতো — সে হয় ত পুনজ্জীবন পেয়েও সালোয়ার শোকে পাগল হয়ে যেত<del>—</del> ভগবান যা করেন সভাই তা মকলের জন্ত-দেখ প্রভ্যেক মাহুষের মধ্যে একটা ধর্ম প্রবৃত্তি আর একটা অধর্ম বা পশু প্রবৃত্তি থাকে---এই চুটোয় পরস্পর যুদ্ধ চলে—স্মার যে প্রবৃদ্ধি চুর্বল থাকে তার উপর

## निक्रश्मा-शूतकात ।

অপরটা আধিপত্য বিস্তার করে তাকে নিজের মতে চালিয়ে নেয়— তবে মাহ্य বেমনই होक, नकलात भन्नीत्त এই ছটী জিনিদ বর্ত্তমান আছে—বদিও আজীবন সল্লাদে, সংযম বারা আমার পশু প্রকৃতিটাকে অত্যন্ত দমনে রাধিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার রোগীর অনিষ্টের আশস্কার দকে দকে আমার জীবনব্যাপী প্রচণ্ড চেষ্টার ব্যর্থতা জেগে উঠে আমাকে ক্ষণিকের জন্ম জ্ঞানহারা ক্রিয়াছিল; তাই দেই আজীবনের কন্ধ পাশব বৃত্তি সচেতন হইয়া আমার স্থিনের উপর হঠাং প্রভৃত আধিপত্য লাভ করে আমাকে পশুরও অধম করে তুলেছিল-কিন্তু ভগবান রক। করে-ছেন; সলোহন বিভা ( Hypnotism ) অফুশীলন করায় আমার দৃষ্টির সম্মোহন শক্তি তোমায় মৃচ্ছিত করে ফেলেছিল—তোমায় মৃচ্ছিত **एमर्थ चामि चानात धक्** छिष्ठ इहेनाम। नहेल एम त्रारंभत स्वारक সত্যই **ষদি গুলি কর্ত্ত্**ম, তাহলে আমার রোগীরও শেষ হ'ত আর অন্ত্-তাপে হয় ত নিজেকেই নিজে গুলি কর্ত্ম।" ভাক্তার শহরলালের এই মন্দ্রেণী অন্ত্রাপের করণকাহিনী আমার মন্দ্র স্পর্শ করিল; অন্তাপ-সম্ভপ্ত-কণ্ঠে "রোগীর কিছু অনিষ্ট হয়নিতে৷ ডাক্ডারবাবু" বলিয়া উঠিয়া বদিলাম। "একটু হয়েছে বৈকি-তুমি ছুটে বেরবার সময় তোমার পায়ে লেগে—দরজার পালে স্টোভটা বোধহয় উল্টে পড়ে-शिषाहिन, कार्ष्करे चरत्रत जाभ करम शिराहिन এवः रताशीत रिष्मारत्रात একডিগ্রা কমে গেছে, তবে থুব আশকার কারণ নেই—আমি আবার সব ठिक करत निर्देष्टि—तमथ तमिथ এकवात तिन्नारतात । जामात मतीरत (कान भ्रानि हिन न।—गरुष्करे घटत शिवा टिम्पादत्रहात नरेवा दिलाम তথনও প্রায় পৌনে এক ডিগ্রী কম, "যাহক কোন ভয় নেই আবার

যথন সিকিডিগ্রী উঠেছে, তথন আর একট চেষ্টা করলে ওটা সেরে নিতে পারবো"—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন আমি ঘরের ভিতর থেকে বসিয়া সালোয়ার চীৎকার শুনিয়াছিলাম—তথন একটা ওষধ ডিষ্টিল করিতেছিলাম ( চোয়াইতেছিলাম ) সেটা ফেলিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব—অম্ভতঃ পাঁচ মিনিট অতীত না হইলে নডা আমার পক্ষে অসম্ভব – ঐ ঔষধটী আবার আজ রাত্রেই দিতে হইবে— পাঁচ মিনিট পরে ঘরের বাহিরে আদিয়া দেখিলাম, তুমি দালোয়াকে কোলে করে বদে রয়েছ-কাজেই এদিকের জন্ম নিশ্চিম্ব হলেও আমার তুর্ভাবনা আমাকে ঘাড় ধরে রোগীর ঘরে টেনে আনলে —এসেই দরজার ব্যোড়ায় ষ্টোভটা ওন্টানো দেবে ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ল-ছুটে এনে টেম্পারেচর নিয়ে দেখলুম একডিগ্রী কম, তাড়াতাড়িব্যাটারী চালিয়ে দিয়ে ষ্টোভটা ঠিক করে দিলুম, ভাবলুম রোগীর আর আশা নেই; স্থতরাং দেই দারুণ নিরাশা যে আমাকে কাগুজ্ঞানহীন বর্করের মৃত আচরণ করাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাক মঙ্গলময়ের রূপায় সব দিক রকা হয়েছে, সালোয়ার আর কোন অহুথ নেই তুমি নিশ্চিম্ভ হও---ইচ্চা কর বরং একবার নিজের চোথে তাকে দেখে এসো—যত নষ্টের মল ঐ বোকা চৈতন্টা, হতভাগা যদি দরক্ষটা থুলে না রাখতো তো কোন গোলযোগই হত না—আমি তথন আর কোনরপ অহুছত। তর্মলতা বা মানসিক উত্তেজনাজনিত অবসাদ অমুভব করিতেছিলাম না -- বরং এই কথায় ঐ অপূর্ব্ব জীবজন্তগুলির কথা মনে পড়ায় জিজ্ঞাসা করিলাম "ডাজ্ঞারবাবু ও জম্ভগুলি ও ঘরে পুরে রেখেছেন কেন" হাসিয়া শঙ্করলাল বলিলেন "শেথর এই বুড়োটার জীবনে যে কত রহস্ত লুকান

#### নিরুপমা-পুরক্ষার।

আছে তা জানলে আর ও কথা জিজাসা কর্ছে না-ওণ্ডলি আমার रानवजीवन-विकान-ठाठीत উপকরণ--- ওগুলি হচ্ছে অসম্পূর্ণ সংশ্বরণের মানব, ওদের ভিতর যা অসম্পূর্ণতা—যা অভাব—যা ক্রটী আছে অর্থাৎ **যে কারণে ওগুলি মাহুষ হতে হতে ঐ রকম অভুত জীব হয়ে গেছে—** দেই কারণগুলি **আলোচনা করে, তা দুর করে, ঐ গুলিকে পূর্ণমহুষাত্র** দান করবো এই আমার উদ্দেশ্য; তাই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণকরে ঐ গুলিকে সংগ্রহ করে রেখেছি, পাছে সহর অঞ্চলে রাধ্নে কৌতৃহলী মহুষ্যের বৃথা অনুসন্ধিংসায় আমার কাজের বিদ্ ঘটে, তাই ওগুলিকে সম্ভর্পণে লোকলোচনের অন্তরালে এনে ভরণ-পোষণ করচি। ঐ জোড়া মাসুষটী আমেরিকা থেকে এনেছি—এটা ষমক সম্ভান হওয়া উচিত ছিল--কিন্ত ওদের জননীর দেহত্ব কুপিত বায়ু ওদের দিধা বিভক্ত কর্তে সমর্থ হয় নাই, তাই এই যুক্তমানব প্রসব করিয়াছে; ঐ মন্থব্যাকৃতি বনমান্থবটী, ওর শরীরে মোটে লোম নাই-जुमि (जा नव नका करत (तथ नाहे, जामारनत এ काम रण हजान আবার ঐ নিয়ে পড়ব—এটা ঠিক মাহুষের মত, কেবল মুখটা মাহুষের নয় সেটাতে সম্পূর্ণ বানরত্ব বিভামান; এটাকে মধ্যত্মাফ্রিকার জন্ধল দেখ তেপেয়ে সেখানকার কোকদের বিশুর সোণা দিয়ে বশীভূত করে তবে ওটাকে ধরিয়ে এনেছি, এটাকে মামুষে পরিণত কর্ত্তে পাল্লে-পণ্ডিত ভারউইন যা কাগতে কলমে রেখে গেছেন বলে এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সহজে মানতে চার না—তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে; তথন ঘাড় ধরে ডার উইনতত্ত প্রমাণিত বলে শীকার করিয়া নেব-খাক্ আৰু আর এ সব কাহিনী ওনাইয়া তোমাকে অন্তমনত্ব করে দেব না—তুমি যাও একবার

সালোয়াকে দেখে এস, আর এক বাটা গরম হুধ খেয়ে নাওগে—দেখ मारलाया रवमन कुर्नानारमत (भोजी, जात रवमन स्मरहत भाजी, जामात छ দে তেয়ি স্বেহপাত্রী-—আমার জগতে কেউ নেই; আমার যা কিছু থাক্বে দব তাকেই দেব –তাই তোমাকে এত খুঁজে বার করেছি— তোমার হাতে তাকে দিলে যে কেবল আমার ধন ঐশ্বর্য সংপাত্তে পড়বে তা নয়, তোমায় যদি এদিকে আরুষ্ট কর্ত্তে পারি তবে ডাব্রুণার শঙ্কর লালের বৈজ্ঞানিক চর্চার নৃতন ধারাটী পৃথিবী থেকে লোপ না পেয়ে অফুশীলন ও আলোচনার মধ্যে জীবিত থাক্বে বলে এই চেষ্টা ও মৃত্যু-বুঝলে। আমিও সম্পর্কে তোমার দাদাখন্তর বলিয়া হই" স্লেহ-পরিহাস রস্পিক্ত উচ্চহাত্তে ঘর ভ্রাইয়া দিলেন—আমি ঘেন কুতার্থ হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম "আশীর্কাদ করুণ আপনার এই অপৃর্ক ব্রত ধারণ করিবার যোগ্যতা যেন আমার থাকে।" "অপাত্রে শহরুলাল ম্বেহ অর্পণ করে না শেখর, বলিয়া প্রমন্বেহে আমার হাত ধরিয়া, ঘরের: বাহিরে আনিলেন-বুঝিলাম এটা সালোয়াকে দেখিতে যাইবার জন্ম পাঠান হইল! এই ছোট কাজটুকুর মধ্যে যে গভীর স্লেহভরা জিনিষ ছিল, তা সভাই বর্ণনাতীত। আজীবন ব্রহ্মচারী, স্ত্রীবিমুখ, গুহীরূপী সংসারী, এই প্রোঢ়ের হৃদয়ে এই প্রেমে সহাত্মভূতি, এই অপরি-সীম স্বেহ, কে গোপনে ক্ষম করিয়া রাথিয়াছিল ?—বোধ হয় প্রকৃতি। যে প্রকৃতি ইহার জীবনে কেবল কঠোর সংযমের তাড়নায় বিমুখ হইয়া-ছিল, দে অবসর পাইলেই স্নেহের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া বোধ হয় ভৃপ্তি পাইত। আর যার উপর এই স্নেহ বর্ষিত হইত দে আমার মত মৃত সঞ্চীবনী পানে যে পরম পরিতৃপ্ত হইত তা বলা বাছল্য।

# चरुविः भ भित्रतहरू।

দালোয়া তথন ও ঘরে শুইয়াছিল—আমি ঘাইতেই তাহার ভাগর ভাগর কালো চোথছটী আমার মুথের দিকে ফিরাইয়া বলিল "দিব্যি না মান্লেই এই হয়, শঙ্করদাদা ওরকম কচ্ছিল কেন ডাক্তার বাবু?" আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম "বোধ হয় দিব্যি দেওয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন" তারপর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলাতে সে ঘেন একটু সঙ্গ চিতা হইল-কুণ্ণ-কণ্ঠে বলিল "এর মূল এই হতভাগী-- আমি অমন করে না উঠ লে কিছুই হোত না" "না সালোয়া তা নয়--্যা হবার তা হবেই, তুমি আমি কে ?আমরা উপলক্ষ্য--- আর এতে মামুষ্টার ভেতর পর্যান্ত চিল্তে পারলুম-আর একটা বিশেষ লাভ হয়েছে-আমাদের বাধনটা কায়েমী হয়ে গেল" "যাও-তুমি বছ হ্টু" বলিয়া করস্পৃষ্টা লজ্জাবতী লতার মতন যুবতী লজ্জায় ও আনন্দে দক্ষ্চিতা হইয়া মুখ ফিরাইল—আমি তাহার ললাটে হস্তামর্থণ করিতে করিতে বলিলাম "এখন তো হুটু হবোই গো—কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজী, কালের ধর্ম—কলি কাল কি না।" "হাগো সত্যযুগের দেবতা! আমিই মন্দ—তুমি তো খুব ভাল" "আচ্ছা দাদামশাই দেরে উঠুন না—তারপর তোমার ঝগড়া করা বার কোর্ব্ব এখন" "হ্যা-দাদামশাই কেমন আছেন আজ" আমি সবিন্তারে সমস্ত বর্ণনা করিলে সে উচ্চ হাসিয়া বলিল "তুৎ ! তা কি হয়, বুড়ো দাদামশাইকে তোমরা ছোকরা করে त्मरव—छाइत्न आधि कि करत्र मामामनाई वर्त छाक्व ?" "मामामनाई

বলতে যদি লজ্জা করে, না হয় বরমশাই বল" "ছি: তুমি বড় বেহায়। হথন তথন থালি ঐ সব ঠাটা, তোমার একটু ও লজ্জা করে না।" "লজ্জা করবে ন্ত্রীলোকের, পুরুষ মান্নধের আবার লজ্জা কি ? বিশেষতঃ ভাক্তারদের তো লজ্জা দরম থাকে না—যদিও প্রথম ছুএকদিন একটু লজ্জ। করেছিল-কিন্তু যেদিন থেকে হাতের উপর হাত পড়েছে---" "যাও, ফের ঐ কথা ;—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না" "ঈস্ ভারি রাগ দেথ্ছি যে—ঐ কথা শোনবার জন্ম আমায় কেবল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রাগাচ্ছেন আর আমি বলেছি বলে আবার রাগ হচ্ছে—" "দেখ তোমার সত্যি আকেল নেই, কথন আমি তোমায় ঐ সব কথা ভনবার জন্ম খুঁচিমেছি—কি মিথ্যাবাদী লোক তুমি—" আমি একটু গন্তীর হইয়া কপট থেদের সহিত বলিলাম "আচ্ছা সালোয়া, আমি যদি অক্সায় করে থাকি আমায় মাপ কর, আমি আর তোমাকে জালাতন কর্ত্তে আসব না" এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিবার ভাব দেখাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম – সেও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া থপ্ করিয়া আমার বাঁহাত খানা নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল "অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল-একটু কি বলেছি তার ফলে অমি অভিমান্-বেশ যাহোক" বলিয়া কম্বণ-নেত্রে আমার মুথের দিকে চাহিল—আমি যে উদ্দেশ্যে এই কপট অভিনয় করিতেছিলাম তাহা সিদ্ধ হইল—বেশ বুঝিলাম সালোয়া আমাকে সত্যই ভালবাসিয়াছে এতে চাঞ্চল্য নেই, মোহ নেই, কোনত্ত্বপ ভুগ ভ্রান্তি নাই। নারী হৃদয়ের অতলতলে যে শত কুর্য্যাকরজ্জল অমুল্য মণি গুপ্ত থাকে আজ ভাহার সন্ধান পাইলাম, এই মণির প্রম প্রিত্ত আলোকে অন্ধকার হ্রায়ে ফথের চন্দ্র কিরণ নিপতিত হয়—ইহার স্পর্শে

2

# নিক্লপমা-পুর্স্কার।

তু:খ দূর হয়-মাছ্য ক্লেশ ভূলিয়া যায়, চিস্তা দেশ ছাড়িয়া যায়, সংসার পুণ্য হয়, ধন্ত হয়। শৈশবে পল্লে পরশ পাথরের কথা শুনিয়াছিলাম তাহা স্পর্শে নাকি লৌহ স্বর্ণকান্তি ধরিত-ব্রিলাম কল্পনার স্পর্শমণি বান্তবজগতে নারীর স্বদয়ে লুকামিত থাকে, কেবল প্রেমের ইক্সজাল মত্তে সে মানবের হন্তগত হয়--বে এই অমলা মণির অধিকারী, জগতে তাহার অপ্রাণ্য কিছু থাকে না—তাহার তু:থ দারিন্তাক্লিষ্ট সংসার, কর্মদ্রান্ত দেহ—শোকতাপ বর্জবিত মন—এই গুলির স্পর্শে সত্যই রপাস্তরিত হয়—বাঙালার প্রতি নারীহৃদয়ে এই মণি লুকায়িত আছে--- হাহার আবশাক, যত্নকর এ রত্ন পাইবে। চৈতন ছথের বাটা হাতে করিয়া ডাক্ দিল-বাহিরে আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া ত্রগ্ধ পান করিতে লাগিলাম--সে আপন মনে বলিতে লাগিল "এমন ভুল কিছ चामात कथन इम्र ना नानावातू, जांक त्रहे शित्रम वांगितक त्नतथ ज्ववि স্বামার মগস্কট। যেন কেমন হয়ে গেছে—কি কাণ্ডই কল্পম ! স্বামার গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে, গয়লা ভো গয়লা—একটু বৃদ্ধি নেই—সাধে वरन नानावाव गवनात वृष्ति दव जानीवष्ट्रतः जागि जाहारक श्राताव দিব, কি তাহার স্বপতোক্তি শুনিয়া হাসিব, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না--শেষে অনেক কৃষ্টে তাহাকে প্রবোধ দিয়া ডাক্তার বাবুর উদ্দেশ্তে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম রোগীর নাড়ী ধরিয়া স্থির ধীর গন্ধীর ভাবে বিষয়াছেন-একাগ্রছা যেন তাহার মুখের ভাবে, চোথের চাহনীতে ফুটিয়া বাহির হুইতেছিল—দে মূর্ত্তি দেখিলে হঠাৎ মনে হুইত এ বুঝি ভান্কর খোদিত পাবাণ মূর্ত্তি। আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন "এই বে এসেছ—কোন বৰম অহস্থতা নাই তো—যদি থাকে, আজু না হয়

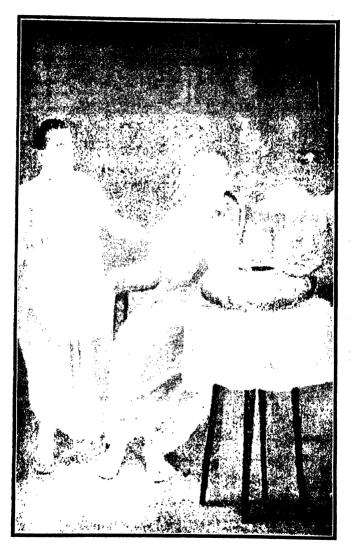

একটা প্রকাপ্ত কুফারপ লাফাইয়া তাহার গ্রের উপর পদিল



তুমি বিশ্রাম কর, আমি এখানে থাকিব" আমি বিনীত ভাবে বলিলাম "না—আমি এখন দম্পূর্ণ হস্ত—আপনি বরং আজ অক্ত কাজে হাত না দিয়া বিশ্রাম করুন।" উত্তরে তিনি মৃত হাসিলেন—বলিলেন "আজ তোমাকে আমার আর একটা বন্ধুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিব" বলিয়া কোণ হইতে সেই ঝাঁপিটা তুলিয়া ডালা খুলিয়া দিলেন—আর ভডাক করিয়া একটা প্রকাণ্ড ক্লফ সর্প লাফাইয়া তাঁহার গায়ের উপর পড়িল-আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া চার পাঁচ পা পিছাইয়া গ্রেক্সম ও: কি ভয়ানক—জীবন্ত কৃষ্ণদর্পকে যে এমন ভারে সাবের উপুর ধরিতে পারে সে হয় দেবতা না হয় দানব। স্থামার বিক্রয়: ও জ্বা দেখিয়া তিনি মৃত্ হাসিয়া বলিলেন "এতে আক্ষা হ্বার ক্রিছানেই চার বংসর আগে এটাকে এই স্বন্ধরবনের কালীমন্দিরে প্রেছি—স্ত্র অববি এটা আমার পরম বন্ধু, কেহ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে ভাহান্ত মৃত্যু স্থনিশ্চিত, আমি তাহাকে কমা করিলেও বন্ধু তাহাকে কমা করিবে না—অথচ এতবড় একটা বন্ধুকে রাথিবার কোন ধরচ নাই খোরাকী বাবদ এক পয়সাও খরচ হয় না। কি মজা।" বলিয়া ছেলে-মাকুষর। থেলা কর্ত্তে কর্ত্তে যেমন হেসে উঠে সেই রকম করে হেদে উঠলেন। আমি বলিলাম "এদকল জন্তু নিয়ে নাড়াচাড়া কর্ত্তে আপনাব ভয় হয় না-না ওর বিষ দাত ভেঙে দিয়েছেন।" "বিষ দাতই যদি ভাঙলুম তো ওর পেলুম কি-সেত হয়ে গেল খেলা ঘরের দাপ—আমি কি একটা সাধারণ সাপুড়ের মত লোকের কাছে ভড়ং দেখাবার জ্বন্ত একে পুষেছি মনে কর, দেখবে এই দেখু বলিয়া সাপের মাথায় অন্তুলি ৰাবা আঘাত করিলেন, আঘাত পাইয়া সর্প প্রকাণ্ড ফণা

#### নিক্লপমা-পুরস্কার।

তুলিয়া ফোঁস্ ফোঁস করিয়া তুলিতে লাগিল—আর তাহার সেই কৃত্র চকু ঘূটী হইতে যেন কালানলে শিখা বহিৰ্গত হইতে লাগিল—সে সময় সেই দর্প বেষ্টিত শহরলালকে দেখিলে মনে হইল. কৈলাদের শহর বঝি मुर्डिमान इटेश जामात मण्यूद्र मधाश्रमान । "ताश कर्क वसु" विनश रयमन ভাহার সেই উন্নত ফণার উপর ধীরে ধীরে হস্তামর্থণ করিলেন, অমনি দেই সূপাক্ততি ফণ সৃষ্টতিত হইল, সাপটী যেন আদর ব্ঝিতে পারিয়া সানন্দে তাহার গলায় লেজ জড়াইয়া তাঁহার মাথার উপর মাথাটা রাথিয়া ভইয়া আমার দিকে পিটু পিটু করিয়া চাহিতেলাগিল। যুগপৎ ভয় ও বিশ্বয় আমাকে অভিভূত করিল। শহরলাল সেই অবস্থায় টেবিলের উপর বিদিয়া বলিলেন "এই হিংস্ত জীবদের বশ করা বড় শক্ত, কিছু এদের ভেতর একটা অমুভব শক্তি আছে সেটা প্রায়শঃ স্থপ্ত থাকে; সেটাকে জাগিয়ে যদি নিজের অহুভৃতির সঙ্গে তার আদান প্রদান করে বশ কথা যায়, তাহলে আর তার কাছে আশহা থাকে না-নইলে ভয় দেখিয়ে এদের বশীভৃত করা যায় না ;--আবার জোর করে বিষ দাত ভেঙে দিলে এদের নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা থাকে না। জীব জগতের সঙ্গে মাহুষ বেদিন এই অহুভূতির আদান প্রদানে সমর্থ হবে, সেদিন বিজ্ঞান রাজ্যে একটা ভয়ানক ত্লস্থল পড়ে যাবে—অনেক অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে, তথন জন্ধদের ভাষাও আমরা বুঝতে পারব, তারাও আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে; এই যে कृटि। मृन्तृ विভिन्न कीवक्रार, এरमत्र मरश्र ভाবের আদান প্রদান চলবে, বিজ্ঞানের জয়-ধাজা প্রকৃতির উপর অচলভাবে প্রতিষ্ঠা হবে—'এই কথায় যে কি আবেগ, কি উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হইতেছিল, ভাহা আমি ক্রণয়ে অমূভব করিয়া বিশ্বিত ও পুলকিত হইতেছিলাম; আর ভাবিতেছিলাম কি অসামান্ত শক্তিধর এই মহাপুরুষ বাঁহার ইন্দিতে নিদারুণ বিষধরও ভূত্যবং আজ্ঞা পালন করে! কে এ যক্ষ রক্ষ—গন্ধর্ম—কিন্নর—পিশাচ না দেবতা?

# অফবিংশ পরিচেছদ

ভাক্তার শহরলাল স্বান্ধবে নিজ্ঞান্ত হইয়া গেলে আমি দর্বায় বিল দিয়া—প্রদীপটা একটু উন্ধাইয়া দিয়া চেয়ারটা রোগীর শয্যার কাছে টানিয়া লইয়া বিদিলাম। এক একবার সমন্ত যন্ত্রাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া টেম্পারেচার লইলাম; জয় জগদীশ! এ কি টেম্পারেচার যে আবার প্রভাব আদিয়াছে, আমার ছন্টিন্তা কাটিয়া গেল—তাড়াতাড়ি চার্টে সময়টা লিখিয়া রাখিলাম, রোগী কিন্তু প্রবিৎ অচল অটল—তবে একটু উন্নতি ব্রিলাম যে নিখাস প্রখাসের সহজ লক্ষণগুলি যেন হস্পত্ত হইয়াছিল; প্রকারে মত সেই টানিয়াটানিয়া নিখাস লওয়াটাছিল না; তার পর থানিকক্ষণ সেই ঝাঁপিটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম—বেশ পরিছার পরিছন্ত্র—যেন কোন ভজ্জীবের বাসস্থান; কিন্তু ব্ধন ইহার বাসকারীর সেই ক্রেম্প্র্টি মনে পড়িয়া গেল, তংক্ষণাৎ ধীরে ধীরে তাহাকে টেবিলের উপরে রাখিয়া আবার নিজের চেয়ারে আসিয়া বিসলাম। বসিয়া বসিয়া কত কি যে মাথামুগু ভাবিতেছিলাম তাহা আর মনে নাই—ক্রমশঃ প্রী নীরব হইল—এতক্ষণ মধ্যে মধ্যে পাকশালার দিক হইতে মিশির

# নিরুপমা-পুরস্কার।

बीत चर्क हिन्नी चर्क वांश्ना बृति ७ टेड्डिंग गृहिनीत यहात्रमंत्री स्विन मार्य মাঝে পাইতেছিলাম; কিন্তু একণে তাহাও নীরব; চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার-গৃহমধ্যে ন্তিমিত দীপালোক আর শ্যায় সেই অভত রোগী ? বিষয়া বসিয়া ঘুম ধরিতেছিল—ঘুম্টা বেশ ঝিম্কিনি দিয়া আসিতেছিল। এক একবার উঠিয়া চোথ মুছিয়া ভাহাকে ভাড়াইবার চেষ্টা করি; আবার সে আসিয়া জবরদন্তী চোপছটীকে চাপিয়া ধরে, আবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পায়চারী করিতে থাকি: এমনি করিয়া ঘুমে মাহুষে প্রবল বন্দ চলিতেচিল-ক্রমশ: রক্তমাংসের দৌর্বল্যবশত:ই হউক আর ষাই হোক, পাঁচ সাত মিনিট ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম-হঠাৎ একটা ঝন্ ঝন শব্দে ঘুম ভালিয়া গেল--ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখি রোগীর ভক্তা-পোষের পাড়নে একখানা প্রকাণ্ড ভোজালী বিধিয়া রহিয়াছে, আর তাহার কাঠের বাঁট্টা ভাকিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মেঝেময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে-পশ্চিম দিকের জানালা থোলা ছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখি সেই ঘন নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা তীব্র চক্ষু আমার দিকে একটা বিকট বীভংস্থ পৈশাচিক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, যেন জলস্ত অপ্লিকণা বর্ষণ করিতেছে, সে চাহনী দেখিয়া বুঝিলাম এ সেই কাণা চীনাম্যান সন্কিউ। বিত্যুৎবেগে টেবিলের উপর হইতে রিভলভার তুলিয়া সেই দিকে नका করিয়া ঘোড়া টিপিলাম—ধড়াম করিয়া ভীষণ আওয়াজ হইল. ধোঁষায় ঘর ভরিয়া গেল—আর একটা দানবীয় অটু হাসির খল খল শব্দে যেন বাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল, আমি বাঁহাতে **दिवान भारत दिवार कार्य कार्य** ওকি অমন কছে কেন "বলিয়া ডাজার শহরলাল ইলেকট্র কটর্চ জালিয়া

জানালায় দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম, শীদ্র খুঁজুন—সন্ফিউ এসেছিল" বলিয়া আন্তে আন্তে বার খুলিলাম—ডাজার পকেট হইতে বৈছ্যতিক আলোক বাহির করিয়া বোতাম টিপিয়া জালাইলে গাঢ় তমোরাশি ভেদ করিয়া তীক্ষ আলোক রশ্মি অনেক দূর পর্যান্ত বিস্তৃত হইল—কিন্তু কোথাও সেই দানবরূপী মন্থয়ের চিহ্নও পাওয়া গেল না—ডাজার শঘ্যার প্রান্তে বিদ্ধ ভোজালীখানা খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন— একথানা স্থ্রহৎ নেপালী ভোজালী, সেটা যে অমিতশক্তি প্রয়োগে বাতায়নপথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ডাজার বলিলেন "বড় কপাল জোর আজ সব রক্ষাহইল—এই ভোজালী তোমার কিহা রোগীর গায়ে লাগিলে কি যে হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু এমন ভাবে কয়দিন চলিতে পারে এক একটা হেন্ত নেন্ত না করিলেই নয়, সমন্ত বন অমুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধরিতেই হইবে—নতুবা এমন শিয়রে শমন লইয়া নিশ্চিন্তে কার্য্য করিতে পারিব না।" আমার ভয় অনেক কাটিয়াগিয়াছিল এবং পূর্বাপেক্ষা স্কৃত্ব বোধ করিতেছিলাম।

ডাক্তার রোগীর কাছে বসিলেন—তাঁহার প্রিয় বয়ুটী পরমানন্দে ঘরের মেঝেয় বিচরণ করিতে লাগিল—আমি অতি সম্ভর্পনে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচের কক্ষে আসিলাম, একটা নিশ্চিম্ভ নিঃশাস ছাড়িয়া মুমাইবার উভোগ করিলাম।

# **खेर्नाकः म शरितहर ।**

ঘটনাটা ক্রমেই বেশ পাকাইয়া উঠিতেছিল—এবং এর মধ্যে যেন একটা ভীষণতা স্থাপট হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু আমার আর ভয় ডর ছিল না—মেডিক্যাল কলেজে যখন প্রথম ঢুকি তখন যেমন হাড়গোড় ঘাঁটতে, মড়া ছুঁতে—ভয় কর্ত্তো, ঘুণা কর্ত্তো—তারপর আবার যেমন অভ্যন্ত হইয়া তাহাতেই আনন্দ পাইতাম, এও সেই রকম "রপ্ত" হয়ে পড়েছিল—তাই এই বিভীষিকাময় বিপদসঙ্গুল কাজেও বেশ আনন্দ পাইতাম।

পর্বদিন প্রাতে যথন আসিলাম, তথনও ডাক্তার সন্ধাগ—সতর্ক ভাবে বসিয়া; আমি আসিতেই বলিলেন আর তিনদিনেই তোমার রোগী চলে হেঁটে বেড়াবে—আজকে ক্র দিয়ে ওর মাথা বেশ করে কামিয়ে দাও—চুলগুলাকে শাদা রেখে আর বার্দ্ধক্যের স্থতি-চিহ্ন রাধি কেন? কি বল—বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন—আমি ঈষং হাসিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে বসিলাম ভাবিলাম এখনকার দিন হলে বোধ হয় আর এত কাজ কর্ত্তে হত না একশিশি বাঁড়র্ব্যের নিরুপমা তেল মাথাইলে কাজ অনেকটা এগিয়ে আস্ত—মন্তক মৃত্তন করিতে বলিলাম—"আপনার বন্ধটীকে য়ে দেখ ছি না"? "তাকে ছেড়ে দিয়েছি—সে এই বনের মধ্যে ঘুরে 'ঘুরে সেই চীনাম্যানের সন্ধান করিয়া আসিবে—য়েখানেই থাক না কেন সে ঠিক আসিয়া আমাকে তথার লইয়া যাইবে—সাপের এই অফুলরণ-শক্তি অতি অভুত; আণ-

শক্তিশালী শিক্ষিত কুকুর ঘেখানে পরান্ত, সেখানেও এর ক্ষমতাঃ **ष्ट्रांकिक—ज्ञल ग्रल त्राक क्लावाल नुकारोग थाकिल रेरात कार्क** অব্যাহতি নাই—এই শক্তি প্রয়োগ যখন থুব উন্নত অবস্থায় আসিবে তথন গোয়েন্দা বিভাগের কাজ খুব হান্ধা হয়ে পড়বে--বড় বড় খুনে ডাকাভ এরা খুঁজে বার করে দিবে—" এখন এসব কথা শুনলে অসম্ভব ও অবিশাস্য বোধ হয়-কিন্তু ডাক্তার শঙ্করলালের অলৌকিক কার্যাকলাপ দেখিয়া ত্থন আমার সে কথায় মোটেই অবিশাস হয় নাই। ডাক্তার উঠিয়া আবার সেই বড় কাল দিলুকটা খুলিলেন ও আর একটা চীনা-মাটির পাত্র বাহির করিলেন। এ পাত্রটীও বছ শতান্দীর পুরাতন বলিয়া অমুমান হইল এবং তাহার বহিভাগে বিচিত্র ভাষায় কত কি শিখিত রহিয়াছে দেখিলাম। ভাষা হয় চীন দেশীয় না হয় তিব্বত দেশীয় : সেই পাত্র ইইতে খানিকটা ক্লফ্বর্ণ গাঢ় তৈলাক্ত স্লেহময় পদার্থ বাহির করিলেন তাহাতে বস্ত্রথণ্ড ভিজাইয়া রোগীর মাথাটা বেশ করিয়া মুড়িয়া কচি কলাপাতা চাপা দিয়া বেশ করিয়া বন্ধন করিয়া দিলেন। ডাক্তার: বলিলেন এই তেলটা বছকটে সংগৃহীত—তিকতের মানস সরোবরের উপর এক প্রকার কুত্র কুত্র পক্ষী ঝাকে ঝাকে উড়িয়া বেড়ায়, ইহা সেই পক্ষীর তৈল-একজন বুড়ো ডিব্বতীর কাছ থেকে অনেক স্থৰ্ণ-মুলা দানে ইহা সংগ্রহ করিয়াছি-পক্ষ কাল ব্যবহারে এই তৈলের আন্তর্যা গুণ প্রত্যক্ষ করিবে—এই বৃদ্ধের মন্তকে যুবন্ধনোচিত স্বরুষ্ণ কেশ-কলাপের উদ্ভব হইবে। আবার ওনিয়াছি যে ঐ পক্ষীর সরক্ত কাঁচা মাংস থাইলে অতি ছুৱারোগ্য ভীষণ গলিতকুর্চ, পকাঘাড আবোগ্য হয়-এদৰ দ্ৰবাগুণের কডটুকু জ্ঞান পাকাত্য বিজ্ঞান

# নিরুপমা-পুরস্কার।

আমাদের দিতে পারে শেখর ?" আজকাল নিরুপমা তেলেও অনেকটা এই রকম কাজকরে তাই ভাবি তারা কি সেই বুড়ো তিব্বতীর রহস্ত টের পেয়েছে নাকি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ থাওয়াইবার ঔষধ কিছু আছে কি?" তিনি বলিলেন হাঁ—তবে এখন নয়, ১২টার পর। এখন Hypodermic syringe করে একট রক্ত একটা Test Tubeএ করে দাও Analysis করে দেখি, তারপর ঔষ্ণটা দেওয়া হবে কিনা বলবো—"আমি তৎকাণাৎ বক্ত মোকণ করিলাম--দেখিলাম উচ্ছল লাল রংএর রক্ত, স্বস্থ যুবকের শরীরের রক্তের মতই বোধ হইল—তিনি সেই Test Tube লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন—প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে অন্ত একটা কৃত্র শিশিতে রক্তবর্ণের ক্ষেক ফোঁটা ঔষধ আনিয়া বলিলেন—ইহার ৩ ফোঁটা থাওয়াইয়া नित्व-नित्न त्वाथ इश्व त्वांशी **এक** हे ने काहण कवित्व- ७ श शाहरव ना— त्करन नव तक्य Temperature (यन क्रिक थारक, जात वाणितीत পাওয়ার আজ থেকে পাঁচ পয়েন্ট কমে করে দেবে।" আমি তদকুযায়ী कार्या चावच कविमाय-छिनि नौवरव माँछिश एमथिए नाशिरनन. কার্য্য-সাকল্যের একটা আনন্দ হিল্লোল তাঁহার চক্তে প্রবাহিত হইতে-ছিল, দেখিয়া আমিও বেন তৃপ্ত হইলাম। আশ্চর্যা ঔষধ সেবনের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগী যেন হাই তুলিবার মত হাত তুলিতে লাগিল এবং অল্ল আলু পা নাডিতে লাগিল—এবং ক্রমণ: পাশ ফিরিয়া ভইল—" "ভাকলে ভাক শোনে—এমন ঔষধের গল ভনে থাকবে হয় তো শেধর, এসব ঔষধ সেই শ্রেণীর; অথচ অতি সামাক্ত এই বনজাত ৰাতাপ্তৰা হইতে প্ৰায়ত—যে দেশের লোক, তাকে সেই দেশের **ঔ**যধ

দিলে যেমন ফল হয় বিদেশী ঔষধ দিলে তেমন ফল হয় না—আমাদের পুরাতন চিকিৎসা প্রণালী অধ্যয়ন ক'রে তার সঙ্গে যদি প্রতীচ্য বিজ্ঞানের যন্ত্রাদি ও নৃতন নৃতন উদ্ভাবিত উপায় গুলির সন্মিলন করে উন্নত ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালী কথনও প্রবর্ত্তিত হয়, তা হলে দেখো মৃত্যু সংখ্যা কত অল্প হয়ে যাবে—কত স্থলভে, সহজে চিকিৎসা কাৰ্য্য সম্পন্ন হবে, অথচ দেশও সমন্ধ হইবে এবং দেশের চিকিৎসকদেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে-কিন্তু তাকি হবে শেখর ?" "কেন হবে না--আপনার হারাই তার স্তর্পাত হবে এবং আপনার পদাক অমুসরণ করে আমার যতটুকু শক্তি সমস্ত নিয়োজিত কর্ম্ব—" চিন্তামগ্ন ভাবে অক্তমনম্বে তিনি যেন বলিয়া যাইতে লাগিলেন "পাৰ্বে-পাৰ্বে-যদি এ কাজ কাজর খারা সম্ভব হয় তো দে তুমি—কলিকাতায় যথন তুমি পড়, তথন কলেজের মধ্যে ধীশক্তি সম্পন্ন একটী যুবককে অন্বেষণ করিতে গিয়া তোমার সন্ধান পাই—দেই অবধি তোমার পতিবিধির উপর আমার লক্ষ্য ছিল-কিন্তু যথন অভাবে পড়িয়া তুমি কলেজ ছাড়িলে-একবার ভাবিলাম আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমার পাঠ সমাপনে অর্থ সাহায্য করি, আবার ভাবিলাম না, তাহা হইলে তোমার আত্মসমানে আঘাত দেওয়া হইবে, আর তা ছাড়া আমার কাজে বিশ-বিভালয়ের প্রশংসা পত্তেরও দরকার ছিল না-তারপর যথন তুমি কলেক ছাড়িয়া হীমারে চাকরী নিলে, তখনও তোমায় আনাইয়া নিজের কাজে নিযুক্ত ক্রিতাম কিন্তু তথনও ভাবিলাম যাক্ আরও কিছুদিন; চাক্রী ক্রিয়া চাকরীর দায়ীভ্রান লাভ হইলে তোমায় আনিব-কিন্তু পথিমধ্যে ষ্থন তোমার বসস্ত রোগ হইল, য্থন সংক্রামক রোগ বলিয়া

# निक्रगमा-भूतकात ।

জাহাজের কর্তৃপক তোমার জীবনাশায় নিরাশ হইয়া তোমায় সমূক্ত গর্ভে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ করিল টের পাইলাম-তথন আতা প্রকাশ করিয়া তোমার চিকিৎসা ভার গ্রহণ করি ও তোমায় আরোগ্যোমুখ করিবার রেন্থন হাসপাতালে তোমায় রাখিয়া যাই—ভাগ্যে তোমার জাহাজের কাপ্তেন বার্ণাভ ও হাঁদপাতালের বড় সাহেব আমার পরিচিত ছিলেন; নতুবা ভোমায় রক্ষা করা ফুকঠিন হইত-এদব কথা এতদিন তোমায় জানাই নাই – আজ তুমি আমার দক্ষিণ হন্ত, পুত্রাধিক প্রিয়, তাই এসব গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম—শেধর, যতু না করিলে রত্ত মিলে না-কত পরিপ্রমে কি প্রাণপাতে যে আমি নিজের কার্ব্যের উপকরণ ও সাহায্যকারী জীব ও মহুষ্য সংগ্রহ করি তাহা তোমায় কি জানাইব--সে সব কাহিনী আরব্যউপস্থাসের গল্পের চেয়ে অভুত--ব্যপ্লের চেয়েও অবিশাস্ত। আমার সঙ্গে যে ঘনিষ্ট সম্পর্কে সংলিপ্ত সে ভিন্ন অন্ত কেই সহদা এ সব কথা ভনিলে বিশ্বাস করিবে না।" এ সব কাহিনী শুনিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া বলিলাম—"যে প্রাণ এত দয় করিয়া রকা করিয়াছেন—আশীর্কাদ করুণ—আপনার এতের পূর্ব কামনায় যেন ভাহা উৎদর্গ করিতে পারি।"

### ত্রিংশ পরিচেছদ।

हिंग । कि हिन हिन भक् त्यांना शहेरा नाशिन-किছुপরেই महत- . লালের সেই অভূত বন্ধুরূপী ক্লফ্সর্পের আগমন হইল—তিনি স্যত্তে **সেটাকে তুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন—সে ফণা ধরিয়া** দাড়াইল – তাহার দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন "পেয়েছ সন্ধান-উত্তরে সে একবার মাত্র জিহবা বাহির করিল—তাহার চোধ হটী মিটু মিটু করিতে লাগিল, সে চোৰ ঘুটীর চাহনীতে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিন্ন, যাহা সহজেই অন্তকে অভিভূত করিতে পারিত— শঙ্করলাল তাহার চোথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ও ৪।৫ বার অঙ্গুলি দারা কয়েক প্রকার ইঙ্গিত করিলেন, ইহা ব্যতীত মানব ও জীবের এই অন্তত কথোপকথনের কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না—তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওহে শেখর—অনেকটা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে এই বনমধ্যেই এখনও আছে এবং ঐ ভগ্ন মন্দিরই তাহার বর্ত্তমান বাসস্থান—যাক্ আহারাদির পর তার অন্তেষণে একবার যেতে হবে—দে এখানে থাকৃতে আমি আর কিছুতেই নিশ্চিম্ভ হতে পার্চিনা—একটা ত্রংস্বপ্লের বোঝার মত সে যেন অহরহ আমার বুকে বদিয়া আছে।" "এখন আর ঔষধাদি কিছু দিবার আছে কি ?" "কিছু না, রোগীকে আজ আর দেখিতে হইবে না—তুমি বরং স্কাল স্কাল স্থানাহার করিয়া একটু বিশ্রাম কর-স্থাজ আর তোমার উপস্থিত থাকা আবশাক হইবে না" আমিবলিনাম "তাহনে চনুন আমিও

# নিরুপমা-পুরস্কার।

আপনার সঙ্গে ষাইব" "কেন বুথা আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে—আমি আর আমার বন্ধু হুজনেই তাকে খুঁজে বার কর্বো ্বিলিয়া টেবিলম্বিত সেই কুণ্ডলীকৃত কুষ্ণসর্পের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি বল বন্ধু পাৰ্কো না ?" বন্ধু প্ৰত্যুত্তবে জিহ্বাগ্ৰভাগ প্ৰদৰ্শন क्तिलन-विलामन "अरह वसु वरनाइ भार्का-विनया जिनि मयरप्र ভাহাকে ঝাঁপির ভিতর পুরিয়া ঝাঁপিটা বগলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই-লেন—তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল— দেই স্বল মুখমগুলে যেন একটা তুর্বলতার ছায়া পড়িয়াছে দেখিলাম— আর দুর্দ্ধান্ত সনফিউএর বিষম প্রতি বিধিৎসার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল-তাহার সম্বাধে এই অবস্থায় ইহাঁকে কিছুতেই একাকী দেওয়া যাইতে পারে না, এই কথাটা যেন আমার মনের মধ্যে স্থম্পট হইয়া উঠিল - আমি বলিলাম "না ডাক্তারবাবু---আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে—তার কাছে একা আপনার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না" "ভন্ন পাচ্ছ শেধর—আমার শক্তি তুমি জান না—তাকে যেমন চুর্দ্ধর एएथइ. श्रामिश्र जात एएस कम तिहे (क्राता—श्रामि मेकिनाथक, मा क्लानिनीत जानीक्तार जामात किছू जनिष्ठे इहेरव ना-याहे रहाक ভোমার যখন এত যাইবার ইচ্ছা, তখন তোমায় বাধা দেব না—ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দরজায় তালা দাও, চাবিটা নিজের পকেটে वाश्वत-शां श्रा-माञ्जा (मात्र এक चन्होत्र मार्था-जामात्र चात्र अत्मा. তন্ত্রনে বাহির হইব" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমিও ঘরের তালা বন্ধ করিয়া আহার্ব্যান্থেরণে গমন করিলাম। রাল্লাঘরের কাছ বরাবর গিয়ে দেখি, মিশিরজীর সঙ্গে চৈতক্ত গৃহিণীর তুম্ল কলহ চলিতেছে;

আর মধ্যস্থার্রপিণী সালোয়া মিষ্ট হাস্তে সেই বন্দ স্মাধান করিতেছেন আমাকে দেখিয়া বলিল "এসো! এসো! ভারি মুক্কিলে পড়ে গেছি--কিছতেই আর ঝগড়া মিটাতে পারছি না" আমি সহাস্তে বলিলাম "ব্যাপার কি ?" "ব্যাপার গুরুতর" বলিয়া সবিস্তারে ঘটনাটা আমায় বলিল। ঘটনাটা এই---গত রাজের রিভলবারের আওয়াজে ঠাকুর অত্যম্ভ ভয় পাইয়াছিল-এবং দে একটা ভূতকে এই ঘরের মধ্যে স্বচক্ষে বেড়াইতে দেখিয়াছে, স্কালে পাক করিতে করিতে সে কথা চৈতন্ত গৃহিণীকে বলায়, দে ভূতের অন্তিম্ব অস্বীকার করে, ঠাকুর তাহাতে কিছু কুন্ন হইয়া বলে যে সে উচ্চ ত্রাহ্মণ হইয়া কি মিথা। বলিতেছে— ভাহার উত্তরে চৈত্র গৃহিণী বলচে "যে দে বামুন না ছাই; একটা ম্যাড়া না জানে রাঁধতে না জানে কিছু--আর বাম্নের আবার ভৃতের ভয় কি ?" বান্ধণতে আঘাত লাগায় মিশিরজী অত্যন্ত কুন্ধ হইয়া সালোয়াকে মধ্যস্থ মানিয়াবলে যে দে এমন নোক্রী কর্কেনা—ভাহাকে কি না वतन वाम्न ना हाहे, तम कि अकी त्य तम वाम्न, ममल जूनमीनामी রামায়ণ তার পড়া, এরকম অপমান সে কিছুতেই বরদান্ত করিবে না, চৈতন্ত্র-शृहिनी ও महस्र नौह हहेवांत्र खौरनाक नरह रम वरन ও यनि वामून रहा ওর অত ভৃতের ভয় কেন? একবার রামনাম কলে ভৃত দেশ ছেডে যায়, যার রামায়ণ কণ্ঠস্থ তার সামনে ভূত আসে কি করে।" আমি দেখিলাম উভয় সম্বট-ত্রনকেই সম্বষ্ট করিতে হইবে-সেই জন্ত टिन्छ अञ्चीदक এकट्टे **अस्त**रात्न नहेशा त्रिशा भिष्ठेकथाय विननाम "त्रथ চৈতক্তকে আমি দাদা বলি, সে হিসাবে তুমি আমার বৌদিদি; বুঝুলে— সেইজন্ত আমার থাতিরে অন্ততঃ ওকে একটু খুসী করে দাও—আর দেখ

### निक्रभमा-भूतकात ।

হাজার হোক ও বামনের ছেলে তো, যদিও সন্ধাহ্নিক করে না তব अदक कुटो मिहे कथा वतन थुनी करत माछ ? आमात मिहे कथात्र टिक्ज গৃহিণীর মনটা একটু নরম হইল —কলকাতার এত বড় একটা ডাস্কারের त्वोपिनि इञ्चाठी त्वाथ इश्व त्र शोत्रत्वत्र कथा मत्न कतिशाहे आमात्र প্রস্তাবে সমত হইল। আবার ঠাকুরকে ব্যাইয়া বলিলাম "মিশিরজী তুমি যে খুব বড় ব্রাহ্মণ তাকি আর আমরা জানি না—তোমরা হচ্ছো मिथिना (मर्मंत वाम्न, रिश्वात मी जामात्रीत वार्पत वाष्ट्री-राष्ट्र (मर्मंत त्नाक ; जरद कि कान ও मूर्व खीलाक, जार् ताशाना ; अत क्या करन রাগ করলেই বা চলবে কেন, ভূত অবশ্যই এসেছিল তবে যদি তুমি রাম নাম কর্বে তো ভয় থাকৃতো না" উত্তরে মিশ্রস্থত বলিল "ভয় হামি কোরে না বাবু-ভামকেয়া ভূতকো তরতা হায়-সাপ-সমজনার আদমী হায় আপু মানা কর দিয়া, নেহি তো উস্থো হাম আজ দেখ-্লেতে" বলিয়া চোক পাকাইয়া নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের ভত্মকরীবিছার শেষ চিক্ত স্বরূপ কট মট করিয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়া পাক--শালায় প্রবেশ করিলেন। আপোষে মামলা মিটিল দেখিয়া আমিও সালোয়া দালানে যাইলাম। সালোয়া হাসিয়া বলিল "তা হলে বাহাতুর -বলতে হবে" "নিশ্চয় —এখন মামলা তো মিটিল—উকীল ফীর কি হবে ?" হাসিয়া ঘর হইতে তেলের বাটা আনিয়া দিয়া বলিল "এ তো ভিস্মিসের ्यामना এর ফী হচ্ছে একথালা ভাত, যাও নেয়ে এস।" বলিয়া হানিতে হাসিতে বিভাতের মত্বরের মধ্যে প্রবেশ করিন, আমিও'তৈন अर्फात श्राप्त हरेगाम ।

#### একত্রিংশ পরিচেছদ।

আহারান্তে যখন ডাক্তারের কক্ষে যাইলাম তথন তিনি আহারে বিসিয়াছেন, এই অভুত কর্মীর আহার দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম। কলার পাতে সামান্ত অন্নমাত্র ভোজন করিতেছেন দেখিলাম, বুঝিলাম ইনি হবিষ্যাশী। সমস্ত দিনরাতে একবারমাত্র এই এক মুঠা হবিষ্যাল্ল ভোজনে কি করিয়া যে এত আধ্যাত্মিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া-ছেন তাহা ভাবিয়া বিশ্বয়ে চকিত হইলাম। আর ছেতো বান্ধালীর দুর্বলতা চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই ভাতই যে এত শক্তি জন্মাইতে পারে তাহা সত্যই বিশায়কর। ভোজনকালীন তিনি ক্লম্বাক থাকেন, স্নতরাং আহার শেষ না হওয়া পর্যান্ত আমি ছারদেশে বসিয়া সেই কুল কক্ষটী দেখিতে লাগিলাম—বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যন্ত্রাদিতে ঘরটা পূর্ণ; হঠাৎ मिथल এको উচ্চাকের ল্যাবরেটরী বলিয়া বোধ হইবে—একপার্ফের একথানি প্রকাণ্ড লোমণ চর্ম বিস্তৃত, বুঝিলাম এই তাঁহার শয়া ; চর্ম্মখণ্ড কোন পাৰ্ব্বত্য জীবের বলিয়া বোধ হইল কারণ অত বড় বড় সাদা লোমে আবৃত কোন জীবই বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না পরে শুনিয়াছিলাম ইহা তিব্বতীয় ছাগ চৰ্ম--বান্তবিক এত বড় আক্লতিব চাগ যে কোন দেশে থাকিতে পারে তাহা না প্রত্যক্ষ করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর একটা অভূত ব্যাপার দেখিলাম সেটা তাঁহার সংগৃহীত পুঁথি—কত জীর্ণ শীর্ণ গলিত পুঁথি আনিয়া স্থপাকার করিয়া রাখিয়াছেন-কত দেশদেশান্তর হইতে যে এই কুম্মাণ্য এছ

# নিরুপমা-পুরস্কার।

সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে লোকটার অধ্যবসায় ও অফুসদ্ধিৎসার ভূমসী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আহারান্তে উঠিয়া একথণ্ড হরি-তকী মুথে দিয়া বলিলেন "শেখর—যে পুঁথির জন্ম আজ আমাকে প্রতি মৃহত্তে মৃত্যুর আশদায় ভীত থাকিতে হইতেছে তাহা এই দেখ" বলিয়া গৃহকোণস্থ একটা অদৃঢ় অবৃহৎ লোহ সিন্ধুক উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে একটি ক্লফবর্ণ রেশমী বস্তাচ্ছাদিত জরাজীর্ণ পুঁথি বাহির করিলেন। পুঁ ধিখানি ভূজপত্তে লিখিত, স্থানে স্থানে গলিত ও অম্পষ্ট হইয়াগিয়াছে ; অতি যতে তিনি দেখানি আমার সামনে ধরিলেন—তাহা যে কি ভাষায় লিখিত তাহা আমার বোধগম্যছিল না-তবে তাহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিলাম—তিনি বলিলেন ছিদহত্র বর্ষের পুরাতন পুঁথী, এত পুরাতন পুৰী এখন আর জগতে আছে কি না সন্দেহ—কেহ যদি ইহার সহিত হীরক ওজন করিয়া দেয় তবুও তিনি তাহ। হস্তান্তরিত করিতে পারেন না---এবং ইহারই জন্ম তিবতে তিনি মরিতে মরিতে কেবল দৈববলে বাচিয়া গিয়াছেন-এবং ইহারই পুনক্ষারকল্পে সন্ফিউ গত চারি বৎসর মৃত্যুছায়ার স্তায় তাঁহার অস্থসরণ করিতেছে। তৎপরে 🌗 🕸 স্থাস্থানে স্থাপিত করিয়া সিদ্ধুক বন্ধ করিয়া আমাগ্ন বলিলেন চাবিটী বাও বন্ধুকে লইয়া আদি, তুমি ততকণ রিভলভার ঘুটা ঠিক ব্রিক্সা লও ও তুগাছা বড় লাঠী লইয়া আইস।"

চৈতন্তকে সতর্কতার সহিত গৃহের প্রহরায় নিষ্কু করিয়া আমরা উভয়ে সেই ভয়পুরী হইতে নিজ্ঞান্ত হইলাম। বাটার বাহিরে আসিয়াই ভাক্তার বাণি হইতে বন্ধুবরকে মৃক্ত্যুকরিয়া দিলেন—সে অগ্রে অগ্রে আমাদের পথপ্রদর্শন করিয়া ছর্লিন—আশ্রুগ্র দেখিলাম যে বনের সেই ক্ষীণপথ রেখা ধরিয়া দে ধীরে অতিধীরে চলিতে লাগিল আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম—কোথাও পথভ্ৰষ্ট হইয়া বনে জন্মলে চলিয়া গেল না--- क्रांस प्रिविनाम प्र ७३ मिन्दित्त १थ व्यवनम् कतिन-তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও মন্দিরের সমীপবর্তী হইলাম—ক্রমশঃ সর্প মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল—তাহার পর বিগ্রহের পশ্চাৎস্থ স্তুপী-কৃত প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—আমরা হতবুদ্ধির ন্তায় দণ্ডায়মান রহিলাম—আমি মনে করিলাম—এইবার দর্প প্লায়ন করিয়াছে-এবং ভাবিলাম একটা বস্তু সর্পের ভরসায় এরপ অন্তেষণ করিতে আদা কত নির্কাজিতার কাজ হইয়াছে—ডাক্তার দমিবার পাত্র নহেন—বিফলতা কাহাকে বলে তাঁহার অভিধানে তাহা লেখা ছিল না। তিনি বলিলেন "দাপ পালিয়েছে মনে করেছ শেখর। কখন নয়—দে পালাতে পারে না—তার পালাবার ক্ষমতা নেই—" বলিয়া পকেট হইতে একটা ছোট বাঁশের বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল-এরপ অভুত করুণ স্বর আমি কথন শুনিনাই; হঠাৎ শুনিলে মনে হয় যেন কেহ কাঁদিতেছে—৪।৫ মিনিট বংশীধ্বনি হইবার পর খড় খড় করিয়া আওয়াজ হইতে লাগিল এবং সেই স্বপীকৃত প্রস্তর ভেদ করিয়া বন্ধুবরের পুনরাবির্ভাব হইল। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া वः नैश्विन वस कतिराम स व्यवनीमाक्तर जारात राज क्रजाहेश ধরিল। ভাক্তার বলিলেন—"শেখর! ব্যাপারটা খুব সোজা নয়, সনফিউ এই মন্দিরে লুকায়িত আছে—পাণরগুলা সরাইয়া দেখিতে হইবে—তখন চুজনে এক এক করিয়া সেই স্বপীকৃত প্রস্তর সরাইয়া ফেলিলাম। দেখিলাম বিগ্রহণার্শস্থ মেঝেয় একটা কুন্ত গর্ভ রহিয়াছে—

#### নিরূপমা-পুরস্কার।

তাহার মধ্যেই যে দর্প প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে আরকোন দন্দেহ নাই কিছ তাহলেই বা কি হয়, সন্ফিউ তো'নেই গর্ত্তের মধ্যে থাকিতে পারে না, ডাক্তার চিস্তিত হইলেন—স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন তাঁহার মুখমগুলে ফুটিয়া উঠिन—তিনি হাতের লাঠী সেই মেঝেয় ঠুকিতে লাগিলেন হঠাৎ একটা জায়গার আওয়াজ কেমন ফাঁপা বোধ হইল—তিনি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন ! "শেখর হয়েছে বন্ধু আমায় ঠকায় নি-এই মন্দিরের তলাটা ফাঁপা, বোধহয় কোনরূপ গুপ্ত কক্ষ টক্ষ আছে এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার রাস্তাও আছে—এবং সেই কক্ষেই সনফিউ বাস করে।" যাহা হউক কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও যথন রান্তার কোন কিনারা করিতে পারিলাম না তথন উভয়েই বড়ই চিস্তিত হইলাম মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগের দেয়ালের কাছটাতেই দেই ফাঁপা আওয়াজ পাওয়া যাইতে-চিল-অক্তর কিন্তু সেরপ শব্দ না হইয়া ঠক ঠক করিয়া আওয়াজ इहेट जिल्ल- चार्तक ठिखात भन्न जाकात विनातन, यथन जिलत इहेट ज সেই গুপ্ত পথের কোন স্থত্ত পাওয়া গেল না—তথন একবার বহির্দেশটা দেখাও আবশুক, তুদ্ধনে বাহির হইয়া মন্দিরের পশ্চাংভাগে ঘাইলাম— সেধানটা বন্ধ লতাগুলো আবৃত ছিল-কিন্তু প্রথমেই সেম্থানটার মথিত ভাব আমাদের লক্ষ্য হইল-দেখিয়া বেশ বুঝিলাম যে এখানে লোক-চলাচলের চিহ্ন বিভামান-লাঠী দিয়া ঝোপ ঝাপ ঠেলিয়া দেখিলাম মন্দিরের পশ্চাংস্থ কোণে এক খণ্ড প্রকাণ্ড চৌকা পাণ্র পড়িয়া ব্রহিয়াছে—ডাক্তার বলিলেন এই সন্ফিউএর যাতায়াতের পথ। লাঠীর ভগার বল্লমের ফলা দিয়া নাড়াচাড়া করিতে পাথরটা একটু নড়িল-তুজন ধরিয়া তুলিতেই দেখিলাম-প্রকাণ্ড অন্ধকারময় গুহার সন্মুখে

আমরা দণ্ডায়মান। ডাজারবাবু পকেট হইতে বৈছ্যতিক আলোক বাহির করিয়া আলিলে দেখিলাম সেই গুহা মধ্য হইতে নিম্নে সোপান শ্রেণী বর্ত্তমান—যদিও গুহার মুখ খুব ছোট কিন্তু ভিতরে খুব প্রশস্ত।

বন্ধুবর ডাক্তারের গাত্র হইতে তড়াক করিয়া এক লাফে নামিয়া গুহার মধ্যে আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল—ডাক্তার বলিলেন শেখর পিন্তল হাতে তৈয়ার রাখিবে—দে যদি এর মধ্যে থাকে তবে আমাদের পলকের ও অবকাশ দিবে না—এটা স্মরণ রাখিবে—এক হাতে পিস্তল ও অপর হন্তে বৈচ্যুতিক আলো লইয়া ডাক্তার ভিতরে নামিলেন— তাঁহার লাঠীটে বাহিরেই রহিল আমি এক হন্তে লাঠী ও অপর হন্তে রিভলবার লইয়া তাঁহার পাছু পাছু নামিতে লাগিলাম-কিছুদুর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম কোথা হইতে ক্ষীণ সূধ্য রিশ্ম আসিতেছে— ক্রমশঃ আলোক স্পষ্টতর হইল-দেখিলাম পাষাণ নির্দ্ধিত এক ককে আদিয়া উপনীত হইলাম; তথায় জনমানব নাই তবে মানবের অভিত্ব জ্ঞাপক অনেক চিহু রহিয়াছে—এককোণে স্তুপীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে ঘরের একস্থানে আগুনের ছাই স্থূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে—" দেয়ালের কুলুকীতে একথও সভহত জন্তর মাংস পড়িয়া রহিয়াছে— আর একথানা ভোজালী রক্তমাথা অবস্থায় তাহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে—দেখিয়াই বুঝিলাম এ সেই রোগীর ককে নিক্ষিপ্ত ভোজালীর জোড়া: এবং এ যে সনফিউর আড্ডা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ডাক্ষার সর দেখিয়া বলিলেন "তাই তো শেখর পাখী যে পলাইল তার কি ?" আমি বলিলাম "কোথা দিয়ে পালাল এর তো আর রান্তা আছে वर्ष दाध इय ना" "निन्ध्य चाह्य अन रमिथ" विषया ठ्यू फिक नियीक्ष

# নিরুপমা-পুরস্কার।

 $F_{i}$ 

করিতে লাগিলেন; ঘরের একপার্যে একটা জানালা বন্ধ ছিল সেটা ধূলিয়া ফেলাতে এক ঝলক স্থ্য কিরণ আসিয়া ঘরে পড়িয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াদিল, তাহাতে দেখিলাম যে এককে আসিবার পথ ভূগর্ভমধ্যস্থ হইলেও কক্ষটা বেশ ফাঁকা জমির উপর, চতুর্দ্দিক খোলা। জানালার নীচে চাহিয়া দেখি প্রায় ১০৷১২ হাত নীচে বিস্তীণ সম্ভ্রুকত। জানালাটা নাড়াচড়া করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম জানালার একটা গরাদে নাই; বুঝিলাম কোনরূপে আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া সেই কৌশলী চৈনিক এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পলাইয়াছে। এত কপ্ত বুধা হইল দেখিয়া বড় নিরাশ হইলাম,ডাক্তার বলিলেন "যাই হোক এত দ্ব এসে আর শুধু হাতে কেরা উচিত নয়, ভোজালীখানা নিয়ে চল কিছু উপকার হবে অস্ততঃ ওটা আর ছুঁড়ে মার্ত্তে পার্ধেনা" অগত্যা ভোজালীখানা লইয়া আমরা দেখান হইতে চলিয়া আসিলাম আসিবার সময় গুহামুধে দেই পাথরটা জাবার চাপাইয়া দিলাম।

### দ্বাত্রিংশ পরিচেছদ।

সন্ধার কিছু পূর্বেই আমরা চলিয়া আদিলাম—তথন আকাশে মেঘ
সঞ্চার হইতেছিল—সেই মেঘ ক্রমশং গাঢ় মদীরমত আকাশময়
ভরিয়া গেল—ব্বিলাম আজ বৃষ্টি অবশুভাবী; ডাক্ডার রোগীর কক্ষে
ষাইলেন এবং আমার রাজি ১২টার সময় তাঁহাকে থাবার দিবার জন্ত
বৃলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ভয়ানক বৃষ্টি আদিল, সেরপ প্রবল বর্ষণ আমার জীবনে কথনও দেখি নাই; তীরের মত বারিধারা **যেন ধর্**ণী বিদীর্ণ করিয়া দিতে লাগিল-জার (একটা অবিরাম ঝনু ঝনু শব্দে স্তুৰ্দ্দিকে যেন প্ৰলম্ব বাষ্ঠ বাজিতে লাগিল। আমি একটা খোলা জানালা দিয়া এই ভীষণ বধণের ভয়ন্বর শোভা একাগ্রচিত্তে দেখিতে ছিলাম—কোণা হইতে একটা বিপুল পুলক আসিয়। আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত—তরঙ্গায়িতসিন্ধুর মত বিক্ষুত্ধ করিয়া দিল। হৃদয়ে যেন অভাবের বিপুল নৈত্ততা বাজিতেছিল-বুটি দেখিলে রে মনের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা জানিতাম না—ভাল করিয়া ার্ষ্টি কথনও দেখি নাই—রুষ্টতে অনেকবার ভিজিয়াছি মনে পড়িল, শৈশবে গুরুজনের নিষেধ অগ্রাহ্ম করিয়া বুষ্টিতে কত ছুটাছুটি कतियाछि, পায়ে করিয়া জল ছিটাইয়া সহচরদিপের গায়ে দিয়াছি, তাহাতেও এক প্রকার আনন্দ পাইয়াছি কিছু এতে আর তাতে কত তফাং। অরণাসঙ্কল দেশে এমন ভীষণ ধারাবর্ষণ দেখিবার স্থযোগ কখন ও হয় নাই-এমন করিয়া সহস্র সহস্র প্রবল ধারাপতন দেখিবার স্থ্যোগও হয় নাই স্তরাং এই অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত আনন্দ যে বিশেষরূপে উপভোগ করিব তাহাতে আর বিচিত্র কি 春 ? আর একটা নতন ব্যাপার আজ লক্ষ্য করিলাম— সেটা জড়প্রকৃতির স্বাস্থ্য মানব প্রকৃতির আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, এ-চুটা জিনিষের সঙ্গে যে পরস্পর এত নিকট সম্পর্ক বিছমান, তাহার কোন ধারণা আমার ছিল না। এখন দেখিলাম জড়স্কগতও জীব জগত একটা স্কল্প বন্ধনে আবন্ধ-ভাহাদের মধ্যে একটা অদুখা সহামুভূতির পুত্র বিরাজিত; ক্রমশঃ

# নিরূপমা-পুরস্কার।

वाि इंटेन, वृष्टिव (विवास नार्ट : अबकाद्वव शाम नार्ट : ववः व्रक्ती-नमान्य प्राप्त तः एम जाता कान इहेश उठिन-मर्था मर्था কেহই কালমেঘকে চৌচির করিয়া ফাটাইয়া রক্ষতশুল বিচ্যুতালোক ক্ষণিকের মত দেখাদিয়া আবার গাঢ় অন্ধকারে ধরণীকে খেন মুড়িয়া দিতেছিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া নিজা ঘাইলাম, বৃষ্টির দৌলতে আজকে যে গাঢ় নিদ্রাহইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না ভবে রাজি বারটায় ঘুম ভাঙ্গিবে কি না, সেই ভাবনায় একটু বিচলিত **इहेर्ड मागिमाम।** এ पिक रम पिक खाविर्ड खाविर्ड कथन रर নিজার ক্ষেত্ময় কোলে স্থান পাইয়াছিলাম তাহা জানিনা –হঠাৎ অনেক রাজে যথন ঘুম ভাঙ্গিল; তথন শুনিলাম যেন ভাক্তার শহরলাল আমায় ভাকিতেছেন—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলাম ভাক্তার হতবৃদ্ধির মত দণ্ডায়মান—তাহার মুখ দারুণ ভয়ের ছায়ায় যেন অন্ধকার—চোধ হুটী যেন বিশ্বয় ও ভয়ে বড় বড় হইয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে---আর তাহার ডান হাতের বিত্য-তিক আলোকে সমন্ত দালানটা আলোকিত আর-সমূধে ও কি ? त्र वौख्य मृष्ण अभीवत्म कृति । भावित न। — मिनितकीत मृज्य ; তাহার হুচোথের তারাহুটা যেন উন্টাইয়। ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে জিহবা অর্দ্ধেকের উপর নিগত, আর গলাটা এমন বীভংসভাবে कृतिया छेठियारइ-- य तम भरन इटेल अथन । राज भा विम विम করে: গলা ওথাইয়া কাঠ হইয়া যায়। ডাক্রারী করিতে অনেক সময় মৃত রোগীর বিকৃত দেহ দেখিয়াছি কিন্তু এই দৃখ্যের কাছে দে কিছুই নহে—এ যেন মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা—ডাক্তার ক্রমশ: প্রকৃতিস্থ

হইয়া বলিলেন "শেধর অত আত্মহারা হইলে চলিবে না---এ-নিশ্চয় সেইই সন্ফিউ এর কাজ, নতুবা এমন মাহুষকে হাণয়হীন পিশাচের মত হত্যা করিতে অক্ত কেহ পারে না—এম একবার দেখি ওর কোন আশ। আছে কি না—অতি সন্তর্পণে ত্রন্ধনে সেই মৃতদেহের কাছে यारेनाम---नाष्ट्री तमिशनाम, तुक तमिशनाम, तुबिनाम প्रागताय अत्नकका বহির্গত হইয়াছে আর কোন আশা নাই। একটা কম্বল ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া তাহাকে আনিয়া চাপা দিলাম। তারপর তুজনে ধীরে ধীরে রোগীর কক্ষে আসিলাম, মনটা এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে আর কথা বলিতে ইচ্ছাছিল না—নিরীহ ব্রাহ্মণ চাকরী করিতে আসিয়া আমাদের জক্ত অকারণ প্রাণ খোয়াইল, ভাবিয়া মনে বড় কট্ট হইল। ডাক্তার বলিলেন" শেখর ! কিছুতেই যে এর প্রতিকার কর্ত্তে পারছি না—উপায় কি ১ আৰু তাহাকে ধরিয়াও ধরিতে পারি নাই—তাহার ভোজালীখানা প্রযান্ত আনিলাম কিন্তু তবুও দেখ তাহার অত্যাচার বন্ধ করিতে পারিলাম না-বারটা বাজিল অথচ তুমি আসিলে না দেখিয়া রোগীর ঘরে তালা দিয়া আমি ইলেকটিক বাতী জালাইয়া দালানে গিয়াই দেখি এই বীভংস দৃষ্ঠ, আমার এমন হইয়া গিয়াছিল যে তোমার ভাকিবার শক্তিও যেন আমার ছিল না-আমার অমুমান হচ্ছে সন্ফিউ আমাদের অনিষ্টোদ্দেশ্যে এখানে রাত্তে আদে। হয় ত অন্ধকার দালানে যেতে যেতে ঠাকুরের ঘাড়ে পড়ে যায়, তাতে হয় তো ও তাকে ধরেই ফেলুক বা চেচিয়েই উঠু ক যাহোক একটা কিছু হয়; তাতেই সে ওকে গলাটিপে মেরে ফেলে পালিয়ে গেছে—বোধ হয় তার কাছে অন্ত শত্ত কিছু আর ছिन ना-शहेरहाक् अत्र ठिकानांगे मारनात्रात्र काह थ्यरक रक्षरन निष्क

### নিক্লপমা-পুরস্কার।

দেশে ওর মৃত্যুসংবাদ দিবার আর এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবন্ত কর্ত্তে হবে—অনর্থক একটা মাহ্ম্য মারা গেল—বড় হংখের বিষয়—আমি উঠি, দেহটার একটা গতি করিগে—ওটা ঘরের মধ্যে রাথা আর ভাল নয়।" "এত রাত্তে আর কি করবেন—" দেখি চৈতক্তকে নিয়ে ওটা বার করে যদি গাঙে ফেলে দিতে পারি—" "থবরদার অমন কাজ করবেন না—যা করবার কাল ভোরে করবেন। আজ রাত্তে আর কোন কারণে বাড়ীর বাইরে যাবেন না—সন্ফিউ এখন বােধ হয় এখন বৃভ্ক্তিত ব্যাজের মত বাড়ীর চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এখন কিছুতেই বারহওয়া হবে না—"আছে। তুমি যখন এত করে বারণ কর্ছে—তখন ওটাকে অক্ত কোথাও নেড়ে চাপা দিয়ে রেথে আসি—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি কক্ষে অর্গল বন্ধ করিয়া একাকী বদিয়া চিস্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম মিশিরজীর তুলদীদাদের রামায়ণ পড়া ব্রহ্মণাদেব তাহাকে পিশাচের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই—আর ভাবিলাম দেই নৃশংস এক চক্ষ্হীন সন্ফিউর কথা—তার গায়ের বিপুল শক্তি সামর্থ্যের কথা—অত বড় লম্বাচৌড়া দেহ মিশিরজীকে কেবল গলা টিপিয়া মারা সোজা কথা ছিল না—এবং মৃত্যু সম্মুখীন দেখিয়া সে যে নিশ্চেষ্ট ছিল তাহাও বোধ হয় না এক এক সময় মনে হইতে লাগিল যে এই কাণা চীনাম্যানের দৈহিকশক্তি ব্ঝি ডাক্তার শহরলাল অপেক্ষাও অধিক—ভগবান না করুণ যদি কথনও উভয়ে সম্মুখীন হয় তবে যে সেটা ডাক্তারের পক্ষে নিরাপদ হইবে না তাহা ক্ষরধারিত। আর একটা কথা বুঝা গেল যে সে এইবারে সত্যই নিরাশ

হইয়াছে নতুবা এই রক্তপিপাস্থ ভীষণ প্রতিহিংসক চৈনিক অস্ত্র হাতে থাকিলে কথন তাহা ব্যবহার না করিয়া দৈহিক বল প্রয়োগ করিত না।

ভোর হইবামাত্র ভাক্তার আর্গিয়া বলিলেন "যাও শেখর বিশ্রাম করগে"—আমি বলিলাম "লাসটি কোথায় তাহার কি গতি করিব ?" "সে আমিও চৈতন সমৃত্রমূথে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি তবে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা সালোয়াকে বলিবার আবশুক নাই—তা হইলে সে ভয় পাইবে তাহাকে জানাইবে সে পলাইয়া গিয়াছে তাহার দেশের ঠিকানাটা, থোঁজ করিবার অছিলায় জানিয়া লইবে।" আমি চলিয়া গেলাম আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এবার আবার কার পালা? কেবল সালোয়ার জন্মই আমার বিশেষ ভয় হইতেছিল—তাহার না কোন অনিষ্ট হয়—সে দিকে খুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

# ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোরবেলা উঠিয়া রোগীর কক্ষে যাইয়া দেখিলাম—ঘরটা একেবারে শৃত্য সে সব যন্ত্রাদি কিছুই তথায় নাই; কোণ হইবে সে সিঙ্কুক কোথায় চলিয়া গিয়াছে—বঙ্কুবরের বাসগৃহ রূপী সে বাণি নাই—সে টেবিল চেয়ার, থারমমিটার, ষ্টোভ কিছুই নাই;গৃহের মধ্যস্থলে সেই ভক্তাপোষে খুব নরম বিছানায় শালা চাদর মুড়িদিয়া রোগী ঘুমাইতেছে। মুণ্ডিত মন্তকটাকেবলন্মাত্র দেখাযাইতেছে তাহাতে অতি ক্ষুত্ত ক্ষুত্ত

# নিরুপমা-পুরস্কার।

বলিলেন "এস শেখর---আজ তোমার রোগী তোমার সঙ্গে কথা কহিবে r আমি বলিলাম "সভ্য নাকি—ভাহলে বলুন এতদিনে অসাধ্য-সাধন হইল।""অত ব্যস্ত হয়োনা শেশর—এক একটা অমুশীলন মাত্র—সর্বপ্রকার: পরীক্ষায় যদি এ উত্তীর্ণ হয়, তবেই এটাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা ষাইবে—" "এখনো কি আপনার কিছু সন্দেহ আছে" "কি জানি দেখই না বলিয়া তিনি রোগীর মাথা হইতে পা পর্যান্ত ধীরে ধীরে হস্তামর্থণ করিতে লাগিলেন: তিনবার এইরপ করার পর তিনি গম্ভীরকঠে বলি-লেন "তুর্গাদাস ওঠ\_—চোথ চেয়ে দেথ দিকি ?" নিম্রাচ্ছত্তের স্থায় রোগী ধডমড করিয়া উঠিয়া শ্যার উপর বসিয়া হাত দিয়া চোথ রগড়াইতে লাগিল। আমি দেখিলাম একটা হুন্দর বলবান যুবক বদিয়া; ডাক্তার বলিলেন "আমায় চিনিতে পারিতেছ।" চোথ থুলিয়া বিহ্বলের ন্যায় একবার ডাক্তারের মুথের দিকে, একবার আমার মুথের দিকে, একবার घरत्र प्रामश्वरमात्र मिरक काम काम करत्र (हरा (मथ रन किन्न रवें ডাক্টারের সঙ্গে চোধো চোধী হইল অমনি যেন প্রকৃতিত্ব হইয়া বলিল "হঁ-তুমি হচ্চ আমার বন্ধু ডাক্তার শহরলাল" "বেশ! আর এঁকে চিনতে পার্চ্চ" আবার সেই উন্নাদের মত অর্থহীন চহনি—দে চাহনীটা হেন অতীতের হাপ্ত ছাতারের দারোদ্যাটনের চেষ্টা করিতেছে— ভার একটু পরে বেন যন্ত্রচালিতের মত বলিল "হঁ ইনি ডাক্তার: শেখরকুমার বহু, এঁকে আমি পৌত্রী সম্প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ।" **লক্ষা**য় আমি ঘাড় নীচু করিলাম—আমি ভাবিলাম ডাক্টারের জীবন-ব্যাপী চেষ্টার ফল ফলিয়াছে, সভাই মৃত্যুর ধার হইতে মানব নবংগবন-ও পুন জীবন লাভ ৰবিয়া ফিবিয়া আসিয়াছে কেবল বোগীর ঐ অর্থ-

হীন-উন্মাদের ভায় উৎস্থক চাহনীটা আমার বিসদৃশ টেকিডেছিল-সে চাহনীটীতে যেন একটা পাশবিক বীভংসতা মাথান ছিল। **ভাক্তা**র বলিলেন "যাক আবার ঘুমিয়ে পড়" তুএকবার যেন অসমতিস্চক শিরশ্চালনা করিয়া যেমন ডাক্তারের সঙ্গে চোখোচোথী হইল অমনি বেন জড়সড় হইয়া গুটাইয়া শুইয়া পড়িল। ডাক্তার আবার তাহার পাদদেশ হইতে মন্তক পর্যান্ত পূর্ব্ববৎ তিনবার হস্তামর্যণ করিলেন-রোগী পুনরায় অচৈতত্ত হইয়া পড়িল। ডাক্তারের মুখখানা যেন হঠাৎ গন্তীর হইয়া পড়িল আমায় বলিলেন "কিছু বুঝলে শেখর।" আমি বলিলাম "ব্ঝিবার আর তো কিছু দেখি না রোগীকে ত হুস্থ সবল বোধ হচ্ছে আর জ্ঞানও তো বেশ হয়েছে।" "ছাই হয়েছে—আমার সর্বনাশ হয়েছে শেখর আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে—আমার আজীবনের উন্নম ভগ্ন-বিধ্বস্ত-আমি কি কর্বেনা ?" বলিয়া বালকের স্থায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যাঁহাকে এক মুহুর্ন্তের জন্ম বিচলিত হইতে দেখি নাই তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার প্রাণটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল আমি তাঁহার কাছে বসিয়া সাম্বনার স্বরে বলিলাম "আপনি তো কথন ধৈর্য হারান না—আজ এমন কচ্চেন কেন-কিন্তু কিছু খারাপ হয়েছে বলে তো মনে হচে না" "ঠিক ঠিক! বলেছ শেখর, কাঁদলে হর্মলতা বাড়ে, কাঁদলে তো চলবে না: এখনে যে আমার আরও বেশী শক্তির আবশ্রক-এখন অধীর হয়ে যদি শক্তিহারা হই তো তথু আমার জন্ম তাহারই জীবনের श्वक्रज्त जानदा इत्य পড़दा-" जामि वनिनाम "त्कन कि इतना वनून না। আমি যে কিছু বুঝতে পার্চিনা—আমার দারা যদি কোন—"

### নিরূপমা-পুরস্কার।

"সাহায্য, অসম্ভব—যতটুকু তোমার জ্ঞানের ভিতর ছিল তুমি সাহায্য করেছ কিন্তু এখন আরও বিজ্ঞানের রাজত্বের সীমায় নেই—বিজ্ঞান अदक या तमवात्र का निष्मादह, मवन तमर शतिशृर्ग द्योवन-नीर्घ भीवन-কিন্তু ও কি হারিয়েছে জান—চৈতন্ত জান! যার অন্তিতে মানব ও পশুতে এত প্রভেদ। আমি শিব গড়তে বাদর গড়ে বদেছি, ওর চোথে দারুণ পাশবিক প্রবৃত্তির স্পষ্ট ছাপ দেখলে না, একটা অজর অমর স্থন্দর মাস্থ্র সৃষ্টি কর্ত্তে গিয়া আমি একটা স্থন্দর দেহধারী ভীষণ পত্ত সৃষ্টি করেছি—দেহ যৌবন জীবন আমি ফিরিয়ে এনেছি—কিন্তু ওর আত্মা যে দেহছেড়ে চলে গেছে তাকে কে ফিরিয়ে আনবে সে তো বিজ্ঞানের দান নয়—দে তো আমার ঈদিতে ফিরে আসবে না।" "ভাহলে আর কোন আশা নেই বলুন, এত কট সব সতাই বার্থ হয়ে গেল—ওর দৃষ্টিটা অবশ্র আমার ভাল লাগছিল ন। কিন্তু ওর কথা শুনে বোধ হচ্ছিল ওর জ্ঞান আছে তবে হঠাং অনেকদিনের পর জ্ঞান পেয়ে উদ্প্রান্ত হয়েছিল।" "কথাগুলো তো ওর অন্তরের কথা নয় আমার ইচ্ছা শক্তিতে ওর পশু প্রবৃত্তিকে দমন করে আমার কথা ওর মুঞ্চ দিয়ে বার করালুমমাত্র—এখনো যা তিললাত্র আশা আছে তা ঐ যতদিন আমার ইচ্ছা শক্তি প্রবৰ থাকবে—ওকে পরিচালিত কর্ত্তে পার্বেন, ভতদিন কোন বিপদের আশহা নেই তবে 'আত্মার' প্রতিষ্ঠা করা একটা তু:সাধ্য ব্যাপার, তার জক্ত আমাকে হয়ত আবার দীর্ঘকাল যোগসাধনা কৰ্ছে হবে-একমাত্ৰ তাত্ত্বিক সাধনায় এই শক্তি পাওয়া যায়, সেই ভেবেই चावात्र छेठि मांशांकि-छत्व यपि देवान विक्रम हेकामकित श्राधात ও আমার ইচ্চাশক্তির বাইরে গিয়া পড়ে তথন কিন্তু আর ওকে

সামলাইতে পার্কো না।" আমি এই সব শুনিয়া বড দমিয়া পড়িলাম। মাম্বটাকে নৈরাশ্যের আঘাত যে মর্ম্মে মর্মে পীড়িত করিতেছিল তাহার क्शकी व वार्षनाम त्यन वामात अधिताहत इहेन, किन्न छे भाग कि। সত্যই তো জীবদেহে যে প্রাণ ছাড়া আর একটা 'আত্মা' নামক: পদার্থের অন্তিত্ব থাকে, দেটা গোড়াতে কি কাহার মনে আদে নাই : আর এই আত্মা যে কাহারও আজ্ঞাধীন নহে সে অক্ষয়, অনস্তু, অব্যক্ত, চিরমুক্ত, স্বেচ্ছাধীন, সে তো কাহারো ইন্ধিতে পরিচালিত হইবে না, সে তো কাহার অহুরোধ শুনিবে না সে তো পরত্ব:থকাতর হইয়া পরোপকার করিতে ফিরিয়া আসিবে না—সে যে ইন্দ্রিয়াদি সকল বিষয়-বৰ্জ্জিত, সে যে নিষ্কাম, কিছুতেই তাহার আসক্তি নাই: সে যে সদা নির্লিপ্ত, সেই তো পূর্ণব্রহ্ম—সেই তো ভগবান ; তাকে ধরে আনা তো মানব বিজ্ঞানের কাজ নয়। এখন ভাবিলাম পঠদশায় যে মুনিশ্ববির তপজ্পের কাহিনী উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম—অবিশাস করিয়া শ্লেষের হাসি হাসিতাম, তাহা সতাই আমরা স্বল্পবৃদ্ধি বলিয়া, নিজেরবৃদ্ধির বাহিরের যা কিছু জিনিস সবই যেন উপহাসের, সেটা যে নিজেদের কুত্র বিদ্ধির শুক্ত আত্মভরিতার লক্ষণ, তাহা তথন ব্রিতে পারি নাই। ঠেকিয়া না শিথিলে কথন শিখা যায় না, যে আগুনে কথন পুড়ে নাই ভাহার সেই অগ্নিদাহের জালা-অমুভবের বর্ণনা করার মত, যে বোঝে নাই তাহার বুঝাইবার চেষ্টার মত--্যে শুনে নাই তাহার শুনানর মত, যে দেখে নাই তাহার দেখানর মত—ভিক্কের ঐপর্যকল্পনার মত, শিশুর চন্দ্র ধরিবার নিক্ষল প্রয়াসের মত কেবল হাস্তরসের উদ্রেক কবিতে পারে কিন্তু শিক্ষা তাহাতে হয় না।

### 'নিরুপমা-পুরস্কার।

ভাজার অনেককণ উদাস নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার মুখধানি দেখিলে বোধ হইত তাঁহার মনটা থেন চিস্তাক্রপে লঘুপক বিহলমের স্থায় স্থদ্রে—অনস্ত নীল আকাশের কোলে উধাও
হইয়া গিয়াছে; হঠাৎ চমকভালার স্থায় উঠিয়া বলিলেন "এখন ও বেশ
ঘুমাইবে—সকালবেলা আমি হুধ থাওয়াইয়াছি আর কিছু করিবার নাই
ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া দাও; সন্ধ্যার পর আবার হুন্ধনে আসিয়া দেখিব।
দেখি পুঁথিটুঁথি ঘেটে যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি, আমায় সন্ধ্যার ভিতরে
আর কেউ ভেকো না; হ্যা দেখ আর এককথা এঘটনার মৃত্ আভাস
সালোয়াকে দিয়ে রাখবে কারণ সত্যই যদি কিছু করে উঠ্তে না
পারি শেষটা যেন তাকে আঘাতটা সাংঘাতিক হয়ে না লাগে" বলিয়া
খীর পদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন আমিও জানালা বন্ধ করিয়া ঘারে
তোলা দিয়া চলিয়া গেলাম।

# চতুঃত্রিংশ পরিচেছদ।

দারণ ত্শিস্তায় ও গোলবোগে আসল কথাটা ভূলিয়া গিয়াছিলাম।
নিশিরজীর অবর্ত্তমানে দক্ষিণ হন্তের কি ব্যবস্থা হইবে সেটা একবারও
ভাবিয়া দেখি নাই ভাবিলাম গরীবের ছেলে যাহোক ঘূটা দিছপক
করিয়া লইব কারণ এ কাজ সালোয়ার দারা একেবারেই অসম্ভব।
সে ধনীর পৌত্রী চিরকাল দাসদাসী পরিবৃতা হইয়া পরমষ্ট্রে লালিতা
পালিতা বোধ হয় রন্ধনশালার অভ্যন্তর কথনও ভাল করিয়া দেখে

নাই। **আর অক্ত** পাচক এ অর্ণ্যরাজ্যে পাওয়ার তো কোন আশাই नारे; এই ভাবিয়া রন্ধনশালার দারদেশে গিয়া উকি মারিয়া দেখি. উনানে হাঁড়ি চাপান—আগুন ধিকি ধিকি জলিতেছে, নিকটে সিঁড়ির উপর বসিয়া অন্নপূর্ণারপিণী সালোদা। এই উচ্চশিক্ষিতা সভ্যতালোক-প্রাপ্তা ধনীর পৌত্রীটি যে এ বেশ ধরিতে পারে দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম; এই মধুর ছবিটি এই বুদ্ধ বয়দেও যেন চোথের সামনে সদাই সঙ্গীৰ আছে—চৈত্ত্বগৃহিণী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মাষ্টারী করিতেছিলেন, আমায় দেখিয়া একটু তফাতে চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম রন্ধনে অনভিজ্ঞা বালিকা তাহার পরামর্শের ভরদায় অকুল পাথারে ঝাঁপ দিয়াছে, ধোঁয়ায় পদ্মপলাশলোচন হুটী লাল হইয়ছে, অঞ্-ধারায় অভিষক্ত সেই পঞ্মীর ক্ষীণ চক্তের মত ক্ষুত্র ললাটে মুক্তাহারের মত স্বেদবিন্দু আবিভূতি—পরিধেয় শাটীর কোথাও জলসিক্ত—কোথাও ধলিলিপ্ত আর কোথাও হরিক্রারঞ্জিত। জলের ঘটটো বোধ হয় উণ্টাইয়া পড়িয়াছিল—মেঝের কতকটা কর্দ্ধমাক্ত—এত হুদ্ধৈবের মধ্যেও পুষ্পপুট তুল্য অধরদ্বয় যেন গর্কের হাস্তে উদ্ভাসিত! মরি মরি! কি মোহিনী সৃষ্টি ! হায় হতভাগা বাঙালী কোন পাপে-এমন অন্নপূর্ণামৃষ্টি দর্শনে আজ তোমরা বঞ্চিত ? এই নয়নানন্দায়িনীর অমৃতময় করস্পর্শে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের অমৃতাদপিগরিয়সী স্বমৃধুর স্বাদে বঞ্চিত হইয়া দক্ত-রোগগ্রন্থ বাকুড়াবাসী গঞ্জিকাদেবী মলিনবসনধারী প্রকাণ্ড টেরীশোভিত মল্লক ব্রাহ্মণের বা মহাপ্রভুর দেশের "ড়"বহুল ভাষী, ছিটে ফোঁটা, कांठा উড়িব্যা নশনের বা ঘারভাঙ্গাবাসী कট্মট্ হিন্দীভাষী ভাঙ্গবিলাসী আচারবিরহিত হিন্দুখানীর সিদ্ধ অজীর্ণতাজনক ক্ষচিপ্রশমক বমনোজেক-

### নিক্লপমা-পুরস্কার।

কারী অন্নব্যপ্তন গিলিয়া কৃশদেহী আরার্ হইতেছ! সাধ করিয়া অন্ধরে সভ্যতা চুকাইয়াছ এখন তাহার বিষময় ফল সেবনে নীলকঠের মত কঠন্থ বিষের আলায় অর্জ্জরিত হইতেছ! বলিবার তো কিছু নাই, নিজেরা খাল কাটিয়া কুজীর আনিয়াছ এখন তাহার গ্রাস হইতে কেহ তোয়াম রক্ষা করিতে পারিবে না। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হইবে বই কি!

সালোয়া আমায় দেখিয়া বলিল "আর বেশী দেরী নাই—ভাত হয়ে গেছে ৰোল চডিয়েছি—চৈতনদা আজ বেশ ছোট ছোট ধ্যুৱা মাছ ধরে এনেছে—তার ক'টা ঝাল দিয়ে করব" আমি হাসিয়া বলিলাম "বিবি পাণ্ডব—আমি তাগাদায় আসি নাই তবে অন্নপূৰ্ণামূৰ্ত্তি দেখিতে আসিয়াছি।" "যাও আর রঙ্গ কর্তে হবে না—কেন আমি কি রাঁখন্ডে জানি নাকি-" "কেন জানবে না--সেই ছেলেবেলায় মুঁাধুবাড়ু খেলডে বোধহয় সেই—আর এই, কেমন্ ? "হ্যাগো হ্যা—রাল্লা আবার ভারি কাজ—দিদি দেখিয়ে দিচ্ছেন আমিত বাঁধ ছি, তবে খেতে কেমন হবে—" "অমৃত—অমৃত দে আমি দেখেই বুঝছি—তবে দৌভাগ্য এই বে ফেন গালতে গিয়ে হাতপা পোড়াওনি—নইলে আবার ডাক্তার ডাকতে হোত" "ডাক্তারের অভাব কি—ডাক্তার তো—" "আঁচলে বাঁধা— কি বল" "ছি: কি যে কর তার ঠিক নেই, ওখানে দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছেন" দিদি অর্থে—হৈতত্ত গৃহিণী। আমি বলিলাম "সে হিসাব আমার আছে গো---আমি খুব চুপি চুপি বলেছি।" "বাও এখন কাজের সময় নেকর। কর্ছে হবে না" "ও: । কি আমার কাজের লোক রে।—আছা ভাই, তুমি রাগ করতো আমি যাচ্চি" বলিয়া যেমন চলিয়া আসিতেছি—

অমনি ঘরের ভিতর হইতে বলা হইল "দিদি দুধ খাবেন কি না জিল্ঞানা কর তো—তাহলে একটু গরম করি—এখানে এনে চা ফ্রিয়ে অবধি চা তো আর থেতে পান্ না" প্রশ্নটা হইয়াছিল অবশ্য চৈতক্ত গৃহিণীর মারকং, তথাপি আমি উচ্চকঠে উত্তর দিলাম "অমৃতে অসাধ বল কার" "সব তাতেই ঠাট্টা—ভাক্তার লোক এমন কেন বেশ গন্ধীর হবে বাবু তা নয়" বলিয়া সেই বন্ধদেশবাসিনী তরুণী দুগ্ধ উত্তপ্ত করিবার আয়োক্তন করিতে লাগিলেন—আমিও বাটার বাহিরে চৈতক্তের অন্বেষণে আসিলাম—ভালামহাল দুটা অতিক্রম করিয়া আসিতেই একটা গুন্ গুন্ধনি গুনিয়া ব্রিলাম, চৈতক্ত গান গাহিতেছে—একাজটীতে চৈতক্তের কথনও আলস্ত দেখি নাই, সে যে কাজই করুক্ না কেন মায়ের নামটা দিনরাতই মুখে লাগিয়া থাকিত। বাহিরে ভাঙা রোয়াকে—বেটা পূর্বের পুরীর সিংহলার সংলগ্ন রোয়াক ছিল—বিসয়া, একটা লম্বা কঞ্চিতে আট্কান, আর্দ্ধ সমাপ্ত জাল বুনিতে বুনিতে চৈতক্ত গাহিতেছে—

"সকলই মা ইচ্ছা তোমার, বন্ধমন্ত্রী তারা তুমি তোমার ইচ্ছান্ত্র হর মা—(পাপ) মনে বলে করে আমি এই আমি—আমি—আমিটীকে ব্রতে তাকি পারি আমি ব্রল পরে ভক্তিভোৱে থাকতে বাধা দিনধামী"

সে এত ত্রায়তার সহিত জাল বোনা ও গান পাওয়া, ছটা এক সংক সম্পন্ন করিতেছিল—বে আমার আগমন সে লক্ষ্য করে নাই। যথন "কি হচ্চে চৈতনদা" বলে আমি তার পাশে ঘাসের উপর ঝুপ্করে বসে পড়লুম, তথন সে বে চমক্ভাঙার মত ব্যস্ত হইয়া আমায় বসিবার জন্ম রোয়াকের একজংশ হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া বলিল "বস্থন দাদাবাব্"

### **बिक्न श्रमा**-श्रुक्कात ।

আমি উঠিয়া সেধানে বসিয়া বলিলাম "কেমন আছ চৈতনদা ? তোমার দক্ষে ৩৪ দিন দেখা হয় নি-ক্রণী নিয়ে ভারী ব্যস্ত ছিলুম" "তাতো रम्थर७३ পाष्टि, वनि हैं। मानावाव राज्यता या कछ छिक जान हर्त्छ না—ভাক্তারবাবর কথা ছেড়ে দাও তিনি তো দেবতা—তাঁর ক্যামতাও বেমন বৃদ্ধিও তেমন—তবে আমরা মৃধ্যুস্থ্য মানুষ—বলা ভাল দেখায় না- বলি ওই বড়ো মামুষটীকে আবার বাঁচাবার জ্বন্তে কেন এমন প্রাণ বের কর্চে ? মাত্রুষ বুড়ো হলে মর্কেই, মাত্রুষ মরে বলেই তো আবার মাত্রৰ জন্মায়—আর যদি তোমরা চিকিচ্ছে করে মাত্রুষকে মর্ল্ডে না দাও, তাহলে মামুষের যে আর পির্থিমিতে জায়গা হবে না-মার যদি মনে তাই হোত তাহলে আরতে৷ লোক মর্ছই না-এটা বাবু কিন্ধ তোমাদের কি রকম কোট জানিনা—দেবতার উপর উঠতে ষাওয়াটা कि ঠিক ? মা যে এতে রাগ কর্বেন।" হরি, হরি। এই নিরক্ষর গোপনন্দন বিশাদে—অচলা ভক্তিতে, যে পরম সত্য আমার চক্ষের সামনে ধরিলে—ভাহার উত্তর দিবার আমার সাধ্য কৈ ? বান্তবিৰুই তো প্রকৃতির আবহুমানকাল-প্রচলিত রীতিকে বিজ্ঞানের বলে ধ্বংস করিতে ঘাইলে প্রকৃতির পরিশোধ হইতে বিজ্ঞানকে কে রক্ষা কবিবে—বিজ্ঞান প্রকৃতির দাস, সে কথন প্রকৃতির প্রভূত করিতে পারে না। স্থনীল গগনের ঘন নীল মেধের আবরণে যে তড়িতলতা, স্থন্দরী ্রমনীর স্থায় নীলাম্বরী শাড়ীতে আর্ডা রহিয়াছে, তাহাকে কি বিজ্ঞান বন্দী করিতে পারে, কখন না--সে তাহার সাহায্য গ্রহণ করে, সে ভাহাকে মেঘের বুক ফাটাইয়া কাড়িয়া আনিয়া চির ৰঞ্জিনী করিয়া রাখিতে পারে না-প্রকৃতির বক্ষে যত রত্ন লুকামিত আছে বিজ্ঞানের

জ্ঞানালোক মাত্রুষকে তাহা দেখাইয়া দেয়; তাহার সাহায্যে মানব আপন অভীষ্ট দিদ্ধি করিয়া লয় কিন্তু যেথানের রত্ব সেথানেই থাকে সে রত্বভাণ্ডার নিংশেষিত করিয়া কেহ লুঠন করিয়া আনিতে পারে না। ৰীরাচারী সাধক শবাসনে সিদ্ধ হইয়া যথন দেবীর নিকট অভী-পিত বর পায় তথন সেই বরের প্রভাবে সে কি মদান্ধ হইয়া আল্ঞা-শক্তিকে ধ্বংস করিয়া তাঁর শক্তি স্রোতের নিঝ বিণী ক্ল' করিতে পারে অসম্ভব ! চৈতন বলিল "আজ আর মনটা তেমন যুত নেই দাদাবাৰ এই দেখুন বামুনঠাকুরটার অপঘাত হলো---আহা বেচারার জন্ম বিড় इः थ इय-आत स्मर्यानत स्य कि करहे त्रिसाह, स्य त्म तमा करन গেছে তা আর বলতে পারি না, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলেছি; কি করি নৈলে সে চেহারা দেখলে বা তার মরার কথা গুনলে মেয়েরা কি আর বাঁচতো—ভয়েই মরে যেত।" আমি বুঝিলাম চৈতন আমার একটা কাজ হান্তা করে দিয়েছে—সে যেমন সহজে মেয়েদের বোঝাতে পেরেছে আমি তা পার্ত্ত মনা, কারণ তার মত সরলতা আমার ছিল না—আমি কৌশল করে ঢাক্তে গিয়ে হয় ত জেরায় নিজের কৌশলে নিজে ধরা প্রভুষ। আদালতে একবার একটা মিথ্যাসাক্ষীর এই দশা হতে দেখেছিলুম—দে লোকটার পেশাই ছিল মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া—একটা মামলায় কিন্তু নিজের চালাকীতে নিজে এমন জড়িয়ে পড়ল, যে শেষে অভ বড জাহাবাজ দাকী, যে দিনকে রাত কর্ত্তো, হয়কে নয় কর্ম্বো, শেষে তাকেও মিথ্যাসাক্ষ্যের অপরাধে শ্রীঘর ষেতে হল। অতি চালাকের এই রকমই পরিণাম হয়-কারণ ছ'চারবার ক্লতকার্য্য

#### निक्रभया शुक्रकात ।

হলেই তার আত্মাভিমান জন্মায়, আর তার নিজের কমতার উপর তার অবথা বিশ্বাস হয়, তাতেই শেষে তার পতন হয়। আমি विनाम "ठिजनमा जुमि या वनान नवहे नजा, वर्ष वर्ष नजा- ७ রোপীকে বাঁচাবার চেটাটা সভ্যই আমাদের ভুল হয়েছে, কিন্তু কি স্থান মান্নৰ তার শক্তিকে বাড়াতে চেষ্টা করে সে কিছুতেই থাকতে পারে না-বিশেষতঃ যারা শক্তিমান, তারা সাধারণ মাত্রবের মত অন্তে সম্ভষ্ট হয়ে থাকতে পারে না-সেটা তাদের পক্ষে অসম্ভব-তার প্রকৃতিগত শক্তিটা তাকে দিন রাত খুঁচিয়ে তোলে, যেন বলে, আমায় রান্তা ছেড়ে দাও, সে যেন শেষে তার অনিচ্ছাতেও ঠেলে বেরিয়ে আসে।" "ঠিক কথা---দাদাবাবু সেইজগুই তো মায়ের নাম নিতে द्द এक मत्न मारक फाकलाई जिनिहे खताहा करत रान-ध मास्किहे তথন ডাকের চোটে ভক্তি হয়ে ঠাওা হয়, তথন শক্তির কি আর তেজ কি বৃত্যু উপলে ওঠে কেখেছেন তো---বেন কড়া,উপচে পড়ে যায় ; কিছ भार**न** (वारत द्य होिं । प्राप्ती क्ष जान (नय रत यथन क्वांत जा अरे रमय अमिन कृरधन अथनान करम, आवात कड़ान एकत करन यात्र ; आत यथन स्राप्त ७ थन हम् कीत-" "कि सम्मत छेनमा। এত वर्ष मकि ভবের সমাধান এমন সোজা কথায় এই সামাক্ত লোকটা বেমন করে ৰ্বিয়ে দিলে। তা আমরা <u>কান্ট,</u> হিগেল, এমার্সন পড়ে পাঁচ বচ্ছরেও মাধায় ঢোকাতে পারি না—ব্রিকাম এ জান সেই ভক্তিমার্গের— যা লাভ কর্ত্তে হলে ভব্তি ছাড়া আর কিছু আবশ্রক নেই—ভক্তি এলে আপনি তার জানচকু খুলে দেয়, আর সে দিব্য দৃষ্টিতে স্বাষ্ট প্রহেলিকা-

#### অসাধ্য-সাধন ।

তশ্ব স্পাই দেখতে পায়; তারজন্তে বই পড়বার আবশুক হয় না—যোগসাধন আবশুক হয় না—এই ভক্তিই তাকে পরম সন্তোষ, পূর্ণ নির্ভির
অধিকারী করে দেয়। ধন্ত হৈতন্ত !ধন্ত তুমি! আর ধন্ত বাঙালা দেশ!
যে দেশের মূর্থ নিরক্ষর চাষারাও আৰু অশিক্ষিত হয়ে অন্ধ বিশাসে
ভক্তিমার্গে আঁকড়ে ধরে দিব্যজ্ঞান লাভ করে! যা শত শিক্ষাদীক্ষায়
হয় না। এই দেশের মাটাতেই ঠাকুর রামক্ককের জন্ম সন্তব—বেখানে
শিক্ষার তীব্র আলোক, সভ্যতার বিষের ঝলক জ্বল জ্বল করে, সেমাটাডে
এ জিনিস জন্মায় না—সেখান ক্যাণ্ট হেগেল জন্মায়।

#### **পঞ্চত্রিংশ পরিচেছ**দ।

সমন্তদিনটা ঘুমাইয়াই কাটাইয়াছিলাম। সন্ধ্যার একটু আপে
উঠিয়া মৃথহাত ধূইয়া রোগীর ঘরের দিকে য়াইতেই দেখি বার খোলা—
ভিতরে একটা চেয়ারে ডাক্তারবাবু বিসয়া আছেন, গভীর চিস্তাময়।
শ্যায় রোগী হথে নিজা যাইতেছে কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাহার
সেই বিকট ভাবটা মূথে যেন আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—প্রাতে বে
ভাবের অক্লর দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা বুক্লে পরিণত। আমি বাইতেই
বলিলেন "শেখর বোস্" বলিয়া পার্যস্থ একখানা চেয়ার দেখাইয়াদিলেন।
আমি বিদলে বলিলেন "মুখের ভাবটা দেখছ তো—ওটা খুব ভাল নয়,
ক্রমশঃই পশুপ্রকৃতির বুদ্ধি হচ্ছে—তবে এখনও একটু ক্ষীণ আশা
আছে, আমাকে যোগসাধনা করে সিদ্ধ হতে হবে, তাহলে ঐ শরীরে

#### निक्रभग-भूतंत्रात ।

আত্মান্থাপন কর্ত্তে পার্ব্ব তবে দে অনেক সময় সাপেক, ততদিন পর্যন্ত ওকে যদি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন রাখতে পারি তবেই সেটা সম্ভব---শমন্ত পুঁথি আজ তন্ন তন্ন করে দেখেছি, এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই "দে এখন অনেক দূরে পড়ল—উপস্থিত ওকে আয়ন্ত রাধবার কি হবে ? ওর শরীরের বলও যেরকম হয়েছে তাতে আমরা যে ওকে আর বেশীদিন চালিয়ে নিতে পার্ব্ব তাতো বোধহয় না।" "ভার একটু পরীকা করাই যাক না" বলিয়া তিনি উঠিয়া পাস দিতে লাগিলেন—আমি ততকণে প্রদীপটা জালিলাম। তিনবার পাস দিবার পর যথন রোগী চোথ চাহিল না, তথন ডাক্তার বলিলেন "ছুর্গাদাস ওঠ্—চোধ চাও" রোগী নিরুত্তর—নিশেষ্ট। আমি ভাবিলাম তবে কি রোগীর মৃত্যু হইল নাকি—কিন্তু মুখের আকার দেখিয়া তাহা বিশাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, তবে এখন ভাবিতেছি মৃত্যু হইলেই ভাল হইত-নেও জুড়াইত আমরাও জুড়াইতাম। কিন্তু বিধির বিধান नच्यन इट्रेवात एका तथा नाइ-वामारमत व्यमुख्य कथन व्यतन कहे, অনেক কর্মভোগ রহিয়াছে. তথন মরিলে সে দব ভোগ হইবে কি করিয়া ! পুন:পুন: আহ্বানেও যথন রোগী নড়িল না তথন ডাক্তার যেন একটু ভাবিত হইয়া পড়িলেন ; পুনর্কার পাস্ দিলেন, এবারে রোগী উঠিল— উঠিয়া শ্যা হইতে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া এমন কট্মট্ করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল যে এত প্রতিমূহুর্জেই সে যেন আমাদের দংশন করিবে এব্রপ আশহা হইতেছিল। ডাক্তার তাহার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, সেই কালানলবর্বীচাহনীর দিকে চোধ রাখিতে নাপারিয়া সে শামুকের মত সন্থুচিত হইয়া বসিয়া পড়িল। ডাক্টার যেই নাড়ী দেখিবার

জন্ম তাহার ডানহাতথানি ধরিয়াছেন, সে অমনি পলকের মধ্যে তাঁহার বামহাতের কন্ত্রীতে কামড়াইয়া লইল, তারপর নিন্দের হাত স্ত্রোর করিয়া ছাড়াইয়া, ছইহাতে ডাক্তারের গলা টিপিয়া ধরিল—আমি ছুটীয়া তফাৎ হইতে তাহার হাতছুটা টানিয়া ধরিলাম; ডাক্তার মুক্তি পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একটা দড়ি আনিয়া পিছন হইতে তাহাকে পিছ্মোড়া করিয়া বাঁধিলেন—তথন পে উন্মন্তের মত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, তাহা যেন ক্ষিপ্ত শুগালের কণ্ঠধ্বনির মত বিভীষিকাময়। ত্ত্রনে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় তুলিয়া বিছানার চাদর দিয়। শ্যার সঙ্গে বন্ধন করিলাম; ডাক্তার বলিলেন "তুমি এক মিনিট বোস্ আমি ঔষধ লইয়া আসি বলিয়া বাহিরে গেলেন সেই একমিনিট সময় य उपन जामात्र कछ नीर्घ, कठ छः मह त्वाध इटेटि छिन जारा विनर्छ পারি না। ভাকোর আদিয়া লোহারপাত দিয়া তাহার দাঁত ফাঁক ধরিলেন, আমি তাঁহার হস্তস্থ ঔষধ সইয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিলাম আরও ৩।৪ মিনিট টেচাইয়া সে অজ্ঞান অচৈতন্ত হইয়া পড়িল। ডাক্টার বলিলেন, "এখন উপায় কি শেখর। আমি তে। বিষম বিপদে পড়িলাম। (नर्थक चामात रेक्कामकित वाहित एम कल गांकक—चात्र खेरा मित्य একে कमिनरे वा खडान करत ताथव, इ अकमिन ना रय हरन किन कित्रकान टा बात रम मन्नव नय- व ना मन्नव ना भन्न, उन्नान रहेत्न তাহার ঔষধ ছিল, এতো উন্নাদ নয় এ আমার নির্বাদ্ধিতার এক অভুত স্তৃষ্টি। আমার জ্ঞান আমায় যে শক্তি দিয়েছিল সে যেন আজ বেরিয়ে এনে এই কিছুতকিমাকারমূর্ত্তিতে আমাকে উপহাস কর্চ্ছে! শেধর এর চেয়ে আমার মৃত্যু যে ভাল ছিল-এখন সালোয়াকে আমি মৃথ

দেখাব কি করে ? আমি যে তাকে বড় আশা দিয়ে এত কট্ট সঞ্চ করিয়ে নিৰ্জন বনপুরীতে এনে কট্ট দিচ্ছি—তোমার কথা ধরি না তুমি সব স্বচক্ষে দেখেছ, তুমি তো বুঝতে পাছৰ আমার ষত্ব বা চেষ্টার ক্রটী হয়নি কিছ তাকে তা কি করে বোঝাব; সে তো এ মৃষ্টি দেখলে পাগল হয়ে ষাবে, শেখর পৃথিবীতে আমার আপনার কেউ ছিল না স্ত্রী পুত্র পরিবার কথন ছিল না---বৈশবৈ পিতৃমাতৃহীন--পিতৃমাতৃ স্নেহের আত্বাদ কথন ও পাই নাই—ক্রার প্রেম, পুত্রকক্সার ভক্তি বত্ব কথন পাই নাই, চাইও নাই; কিন্তু মাহুবের হৃদয় তো সত্য পাষাণের মত ওছ হয় না, আমার সমন্ত সঞ্চিত শ্বেহ দিয়ে আমি সালোয়াকে ভালবেসে ছিলুম, সে আমার क्नाइ वन बाद (भोजीह वन या किছू नव। वाहित्व बवश कथन किছू প্রকাশ করি নাই, কারণ খভাবতই আমি নীরস, কর্কশ; কিছু তা বলে অন্তর বলে একটা পদার্থ তে। রয়েছে তা না থাকলে আমিও ঠিক ঐ ওর মত হতাম।" বলিয়া নিজিত তুর্গাদাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাথা নীচু করিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন। এ দারুণ মর্ম্মবেদনার কি শান্তি আছে, এ নৈরাক্টের কি সাহ্বনা আছে, এ মনোভক্টের কি ঔষধ আছে, এ বেদনা কি তুটো মুখের কথা বলিলে প্রশমিত হওয়া সম্ভব--বানি তা নয়, তবুও এত তু:থে চুটা সহামুভূতির মিষ্টিকথা না বলিলে लाक्छ। त्य किश्व इत्य यात्र! जाहे वनिनाम "इ:थ कर्व्यन ना ভাক্তারৰাৰ জগতের গতিই এমন লীলামন্ত্রী, আপনি ওর জক্ত যা করেছেন তা মান্তবে মান্তবের বস্তু আত্রপর্যান্ত কর্বে পারে নাই, সাক্ল্য লাভ তো আপনার আমার ইচ্ছাধীন নয়, সেটা অদৃষ্ট" "অদৃষ্ট---कि वालह (नथत चमुडे। अविाक कथन मानि नारे, जारे मिठीरे

আৰু ভূতের মত এসে আমার ঘড় ভেঙে দিয়াছে, আমার ব্কটাকে চুরমার করিয়া দিয়াছে, আগে কি ভাবতুম জান ? যা দেখা যায় না-যা প্রত্যক্ষ করা যায় না—তাই অদৃষ্ট; তা আবার মানুৰো কি? তথন কাৰ্য্য দেখিলে কারণ অমুসন্ধান করিতাম, ভাবিতাম কারণ ব্যতিরেকে কাৰ্য্য হয় না-নাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্ৰশক্তি, এসৰ মানিতাম কিন্তু ঐ অদৃষ্টাকে কথন স্বীকার করি নাই, তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ অদৃষ্ট আমার বিজয় মৃহত্তে আসিয়া দানবের মত জয়মাল্য ছিনাইয়া লইয়া গেল-ও: কি পরাজয়। এমন মর্ঘডেদী পরাজয় সহু করা যায় না। যদি প্রথম থেকে রোগী বিগড়ে যেত, সে সম্হ হত, যদি হিদাবের ভূলে ব। কার্যোর দোষে সে মারা পড়ত, ভাবতুম ক্রুটীতে গেল—কিন্তু দব শেষ করে এনে এমন জায়গায় এদে হারলুম যে তা আর দারা कृषद !" आधि शीरत शीरत विनाम "मारनामात जन्म आपनि ভाববেন না তাকে আৰু আমি খেতে বসে আকার ইন্ধিতে অনেকটা বলেছি এবং তাকে এমনভাবে আন্তে আন্তে গড়ে আন্ছি যাতে এর আঘাত তাকে বিশেষ না লাগে—তবে এরকম উন্মাদ অবস্থায় এঁকে হঠাৎ দেখ লে একটা ছুৰ্ঘটনা হওয়া অসম্ভব নয়, আর যাইহোক দে বিষয়ে আমরা সাবধান থাক্ব। তারপর যতক্ষণ শাস ততক্ষণ আশ, চেষ্টা করে ি দেখা যাক, একাস্ত না হয় কি করা যাবে বলুন।" "শেখর ! দত্যই তুমি রম্ব ! তোমায় পেয়ে যে আমি কি সৌভাগ্যবান্ তা তোমার সামনে বলে তোমায় লক্ষা দেব না। ভগবান্ ডোমার ভাল করুন-ভোমায় আমি বাঁচিয়েছিলাম—আজ তুমি আমায় এই উন্মাদের কবল থেকে বাচিয়ে আমাকে ঋণগ্রন্থ করেছ—ভোমার—" "ওকথা বলবেন না—

আপনার ঋণ অপরিশোধ্য—আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, আপনি আমায় যে বাঁচিয়েছিলেন দেটা আপনার মহৎ অন্তঃকরণের জন্তু—" প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল—ভাক্তার বলিলেন "এখন তুমি যাও, আমি এখানে আছি, আবার রাত্তি ১২টায় এসে আমাকে ছেড়ে দেবে" আমি চিস্তিভভাবে চলিয়া আসিলাম।

#### षष्ठिः भ পরিচেছদ।

চৈতন্ত ঘরের রোয়াকে বিদিয়া তামাক থাইতেছিল দেখিয়া তাহার কাছে বিদিয়া—দে ক্ষমং হাদিয়া বলিল, দাদাবাব কিমনে, করে আমি বিলিয়াম তোমার দক্ষে একটু গল্প কর্প্তে এলাম" "আমি কি জানি দাদাবাব বে লোক তোমরা, আপনারা কত লেখাপড়া জানো—আমি মুখ্য গ্রুলার ছেলে—আমি আর তোমায় কি গল্প বলবো" আমি বলিলাম "চৈতন দা তোমার দেশের কথা বল" একটা খুব লম্বা ধোঁয়া ছাড়িয়া কৈতন্ত বলিল "দে সব চাষার ঘরের কথা কি শুন্বেন দাদাবাব, আমি গরীব হোলেও আমার বোলটা গাই ঘরে ছিল—আমার দেশ ছিল দেশাড়ায়—গোয়াড়ী কেইনগর জান দাদাবাব,—আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম "হাঁ—দেখানে আমার এক কলেজের বন্ধুর দেশ ছিল—একবার গ্রীমের ছুটীতে দেখানে গিছলুম—বেশ জায়গা—" "দেখান থেকে কোশ দেড়েক হবে দে পাড়া—আমার দশ বিঘা জমীও ছিল—ও দেশটায় খানের তত্ত শ্বিধা হয় না বটে তবে আউস ধান কিছু হয়—তা যা হোত তাতে আমার সম্বন্ধর চলে যেত—আর হোত মুলো বেশুন পটোল

সরবে তামাক—আর লাউ কুমড়ো এগুলা উটোনেই হোত ও দেশটায় জলের তেমন জুত নেই দাদাবাবু নইলে যে মাটী বেন সোণা—মাটী খুঁজতে বড় কট হোত; দাদাবাবু যথন ম্লোথেতের জক্ত মাটী ধুলোর মত কর্ত্ব মুক্ত অব ভাবতুম এতো মাটীর গুঁড়া নয় এ সোণার গুঁড়ো—দেবতা কিছু ছেরকালই যেন দেশটার উপর বিম্থ—বর্ধাতো কথন ভাল করে হোতে দেখি নি—তব্ও কট্ট কথন পাইনি"—বলিতে বলিতে গভীর আবেগে তাহার চোথ ঘুটী জলে ভরিয়া গেল।

এই বাংলার চাষা—মাটীকে যে সোণার মত দেথে—ধানকে যে লক্ষ্মী মনে করে—ক্ষেতকে পুণাভূমি মনে করে—যে ফল-পাকুড়ের বাগানকে ছেলেমেয়ের মত আদর করে—এ সেই বাংলার চাষা—যেথানে বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার আলোক রশ্মি পড়ে এথন সব ছাই হয়ে যেতে বসেছে—যে চাষা তার ছেলেকে লেখাপড়া শিথিয়েছি সেই লেখাপড়া শিথে হয় কলকেতায় চাক্রী কর্ছে এসেছে নয় কারখানায় মিন্তিরি হছে লাঙল ছুঁয়ে সে আর চাষ প্রাণান্তে করে না—এর নাম শিক্ষা। এতো ধ্বংসের মূল! হে শিক্ষিতাসংস্কারক "আর শিক্ষাদাও" "শিক্ষাদাও" বলে বাংলার নীরব পল্লীকে মূখরিত করে—তাকে শশ্মানে পরিণত করে সেখানে তোমার জ্ঞানালোকের মশাল জ্ঞালিয়ে রেখে এস না—শিক্ষায় যখন চারিদিক আলোকিত হবে তখন দেখ্বে পল্লী জনশ্ক্ত—ভূমি কর্ষণাভাবে কণ্টকাকীর্ণ—দীঘি পুছরিণী সংস্কার জ্ঞাবে মজ্জিত, ম্যালেরিয়া বৃদ্ধিকারী মশকের জন্ম স্থল—দেবমন্দির পূজারীহীন, গোয়ালক্ষেত্র গাভীবংস্থ বর্জ্জিত; আর যা তা কথার আওয়াজ্রে এমন করে দেশটাকে মজিও না। পার ত এমন শিক্ষা দাও যা পল্লী-

#### निक्रभभा-भूक्षकात ।

বাসীকে সত্যই মাছৰ কর্ত্তে পারে, মহৎ কর্ত্তে পারে; যে শিক্ষার প্রভাবে তারা ছুটে গিয়ে আবার জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করে-জাতীয় ব্যবসার উন্নতি করে সঙ্গে সঙ্গে দেব-বিজে ভক্তিমান হয় পরম্পরের প্রতি অমুরাগী হয় আর নত হতে শেখে। তাদের স্বর্নশিকার শৃক্ত ঔদ্ধত্যে भवारक मना कान ना करन, जरव राम कानरव जरव राम मन হবে। আর তোমাদের ঐ সামাটাকে ছাড়, সাম্য কল্পনার কথা। সব মানুষ সব মাহুষের সমান নম্ব এটা ভূলে ষেও না। বাঙ্গলায় সাহিত্য-সেবী অনেক আছেন কিন্তু ৰহিম একটা, রবীক্ত একটা, শরং একটা, তাদের সঙ্গে অক সকলকে সমান ভেব না: তা হতে পারে না—হওয়া অসম্ভব। সকলেই যদি নিজেকে অন্তের সমকক ভাবে তাহলে তাকে ভক্তি-শ্রদা কর্বে কেন ? তার কাছে নত হবে কেন ? কিন্তু এই নত হওয়াই বড় হ্বার মূল। নত হতে না শিখ লে-মান্তে না শিখলে শুমালা থাকবে কি করে ? বিশুমাল সমাজ নিয়ে কি উন্নতি হয় না ; কাজ হয়। সাম্যের চেউ তুলে আর বিজোহবয়ায় সমাজকে প্লাবিত কোর ना। अक्षीन ना हाल शाक्षीन हाउया यात्र ना, अक्षीनजाहे शाक्षीनजात ভিত্তি সেটা ভুলে যেও না।

চৈতন্তের কলিকায় আগুনটা বোধহয় নিবিয়া গিয়াছিল সে আবার সেটার অগ্নি-সংস্থার করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল "আর রাজবাড়ীতে তুধ বোগাতৃম; আর গাঁরের ঠাকুর নৃসিংহদেব—( বলিয়া উদ্দেশে হাত তুলিয়া প্রণাম করিল) তাঁর ভোগের ছধ দিতৃম—অধিকারী ঠাকুর আমায় ছেলের মত ভালবাস্তেন কতদিন তাঁর বাড়ী লাউটা কুমড়োটা হাতে করে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে এসেছি—সে একদিন গেছে দাদাবাব্—

ভারপর কাল হল আমার পয়সা—তুধবেচে কিছু পয়সা করেছিলুম— নেই পয়সা হতেই মনে হল একবার সাগরতীর্থ করে আসি—সেই বেরোনই শেব—তারপর এখানকার কথা সবই গুনেছ যাক্ এখন বেঁচেছি, পয়সাও নেই ভাবনা চিস্তেও নেই মায়ের কোলে একটু ঠাই পেয়েছি বাবাঠাকুর রুপা করে পায়ে জায়গা দিয়েছেন—চাষ করি খাই-দাই—আপনাদের পায়ের **খ্**লো নিয়ে বেড়াই—বেশ কেটে যাচ্ছে"— মনে মনে ভাবিলাম চৈতক্ত তোমায় পায়ের ধূলা দিবার মত পুণ্য আমি করি নাই বরং ভোমার পায়ের ধূলা নিয়ে যদি সর্বস্থের বদলে ব্দমন বুকভরা ভৃথি, ভক্তি পাইতো ধন্ত হয়ে বাই। চৈতন্তার এই সাধাসিধা ঘটনাবিহীন জীবন-কাহিনীটুকু যে কত মধুর-লোণার বাঙলার শস্যসামল স্নিম্ক ছবির মত স্থানর, তাহাতে যে অনস্ত স্নেহ, পল্লী মারের অনস্ত ভালবাসা বিজড়িত ছিল তাহা কেবল ম**র্শ্বেই** অঞ্ভব করা যায়। তারপর হঠাৎ হঁকা হইতে মুখটা সরাইয়া আমার কাণের कारक कृषि कृषि विनन "मामावाव् ठीक्तरक त्मरत्न रक्रत्निक्त तम्हे পিচেশটা, সেটাকে আজ সন্ধ্যের আগে বাড়ীর পেছনে ঘূরতে দেখেছি— কি বিভিকিচ্ছিরি চেহারা দাদাবাবু—যদি সন্ন্যাসীঠাকুর হেথা থাক্তো তাহলে ঠিক বেটাকে মস্তরের চোটে ধরে বাঁশের চোঙে ভরে গাঙে ফেলে দিত--- আছে৷ দাদাবাৰু, বাবা-ঠাকুরও তো যোগযাগ জানেন, ওনারে বদুন না বেটাকে ধরতে, বেটার চাউনিটে বেন কেম্ন ধারা—বেন नमारे थारे थारे कटक-जामि किन्न विदेशिक जन्नारे ना-जामान মারের পায়ে বদি মতি থাকে তো যমও আমায় ছুঁতে পারবে না বলিয়া গুণ্ গুণ করিয়া গান আরম্ভ করিল-

#### ं निक्रभमा-शूत्रकात ।

"আমার ধরতে তুই পারবিনে শমন তোরে আমি ভরাই না— কালী নামের গণ্ডী দিয়ে গাঁড়িয়ে আছি—পালাই না।"

#### সপ্তত্তিংশ পরিচেছদ।

चारातारम चरेमा मनक्षिडे এत कथा छनिया छाविर उछिलाम-হৈতনের মুখে তাহার দর্শন বুড়ান্ত শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া গেলাম। গভরাত্তে একট। অকারণ নরহত্যা করিয়াও ভাহার ভৈরবী বাসনার তৃপ্তি হয় নাই সে যেন অহোরহ শোণিততৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ছুটীয়া বেড়াই-তেছে, কি পৈশাচিক জিঘাংসা—দে আরও কি চায়—আর কাহার শোণিতে ধর্পর ভরাইবার তাহার বাসনা ? কিছুই বুঝিতে পারিলাম ना-चातक दार्व अकृत विकृत खनम ही कारत निजालक इरेन-দেখি ঘামে শয়া ভিজিয়া জব জব করিতেছে—উঠিবার যেন শক্তি नाई. प्रज्ञाक जारन इस्तर्भ रयन कां शिरकहिन मरन इंटेरकहिन रक रयन আমায় শ্যার সঙ্গে আটেপিটে বাঁধিয়া রাথিয়াছিল, সে বাঁধন থেন কিছতেই কাটাইতে পারিতেছিলাম না—শেষে প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে সেই ক্ষড়তা কাটাইয়া উঠিয়া বদিলাম—উপাধানতল হইতে দেশলাই वाहित कतिया वाजी बानाहेमा पत्रका यूनिया वाहित हहेमा (पिथ जन-यानव नाहे- इतिहा मारलाहात करकत बातरमा गाहेलाय- रमिशनाय তাহা ভিতর হইতে অর্গন বন্ধ—আমি বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিলাম "দালোয়া ভয় পাইও না-কোন ভয় নাই আমি আছি--

#### অসাধ্য-সাধন।

দরবার ফাটাল দিয়া ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেথিয়া বুঝিয়াছিলাম ষে সেও এ চীংকারে ক্লাগিয়াছে এবং আলোক জ্লালিয়াছে, চৈতত্ত্বের ন্ত্রীও সেই ঘরে শুইত-সে বলিল "দাদাবাব এ কিসের চেঁচানি-কোন অমঙ্গল হয়নি তো—" আমি ক্ষম্বাদে না বলিয়া মাঝের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখি সে দরজা খোলা, তালাটা ভাঙ্গা পড়িয়া বহিয়াছে। ডাক্তারও ততক্ষণে আদিয়া পৌছিয়াছিলেন "তিনি বলিলেন আজ আবার কি ব্যাপার শেখর—" আমি উন্মুক্ত দ্বার ও ভাঙ্গা তালাটঃ দেখিলাম—তিনি ঝড়ের মত সেই কক্ষে ঢুকিলেন, হাতে ধাক ধাক করিয়া বৈত্যুতিক আলোকটা জলিতেছিল— ঢুকিয়াই চ্রীৎকার করিয়া বলিলেন "শেখর আমার সর্বনাশ হইয়াছে, আমি গিয়া দেখিলাম সমস্ত পিজরাগুলি থালি, সবগুলির দারাই উন্মুক্ত রহিয়াছে কেবল সেই জোডামাকুষ্টাকে বল্লমের খোঁচা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে; ঘরের মেঝে রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে ডাক্তার উদ্লান্তের স্থায় সেই কক্ষে পাদচারণা করিতে লাগিলেন—তাঁহার সে সময়ের মৃত্তি দেখিয়া সেই ঝডের রাত্তের কিংলিয়ারের বর্ণনা মনে পড়িল! আমি সমত্বে তাঁহার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিলাম, চৈতক্তও আদিয়াছিল তাহাকে সেই মৃতঞ্জীবটার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম—ডাক্তার বাহিরে আসিয়া দালানে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন, বুঝিলাম এবারে তাঁহার মেরুদত্তে আঘাত লাগিয়াছে উপয়ু পিরি আঘাত পাইয়াও যে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি এখনও নৈরাভাের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন সেও বুঝি আজ ভাঁচাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ; নিরাশার এমন মর্মভেদী ছবি ক্র্মণ্ড ए थि नाहे। अपनक करि निष्क्रिक थक है मामलाहेश लहेश विलालन

"(नथत ! कि निमात्रण मक अहे. मन्किछ, जामात जीवनवानी अज्ञात সংগৃহীত প্রকৃতির অভূত লীলান্ধপী এই সব স্কীবগুলিকে সে বার ভাদিয়া ছাডিয়া দিয়াছে এখন আর কি তাহাদের ধরিতে পারিব কেবল ঐ **লোড়া মাম্বর্টা চলিতে পারে না বলিয়া ওটাকে সে হত্যা করিয়া গিয়াছে** এতে তার কোন স্বার্থ নাই কেবল আমার অনিষ্ট করিবার জন্ম এই সব করে গেছে" ও: যদি তাকে কোন দিন ধর্ত্তে পারি তো সেদিন তারই একদিন কি আমারই একদিন-ভীম যেমন ত্রংশাসনের বক্ষ বক্ত পান করেছিল তেমনি করে তার বুকের রক্ত চুষে থেলে তবে আমার রাগ মিটবে-একি শক্তভা! না আমার কোন তুঃখ নেই বলিয়া ছিলজা-ধ্যুর মত সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন "বলিলেন কোন ক্ষোভ নাই এখন **(कवन इन्स् (कवन मःशाय-(कवनश्वःम" विनाम जैवादिय मेठ जैन्दारू-**ভাবে চাহিতে চাহিতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবহা দেখিয়া আমার বদিও খুব ভয় হইয়াছিল তথাপি তাঁহার চিত্ত-দমনের শক্তি আমি জানিতাম তাই আর তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া রোপীর ককে ঘাইয়া প্রহরায় নিযুক্ত হইলাম। চৈতক্ত ইত্যবসরে সেই নিহত জীবটীকে বন্তাবৃত করিয়া রাখিয়া ঘরটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল "দাদাবাবু আপনার কাছে একটু বোদ্ব কি আমি বলিলাম "না বরং তার চেয়ে তোমার স্ত্রীকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে বুঝিয়ে मा अरा (य कान जय नारे--रम हिनाय राम । अ घरेनाय राम थून करे পাইয়াছিল কারণ কয়েক বংসর ধরিয়া সে এই জীবজন্তর তত্তাবধান করিত স্থতরাং তাদের উপর একটা মায়া পড়াও বিচিত্র নহে।

मन्किউএর প্রতিহিংসা সাধনের কথা যতই ভাবিতে লাগিলাম

ততই তাহার হুষ্টবৃদ্ধির প্রাথধ্য—অসীম ভরদা স্বার কার্য্যকারিত্ব শক্তির দৃঢ়তায় মৃগ্ধ হইলাম। শক্ত যদি হইতে হয় তো এমনি, त्म (र प्रकाश्य **अहे अहे अकिमानी छाउना**त महत्रनात्मत राग्रा প্রতিষ্দী তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। সেই স্থদুর তিব্বতের হুর্গম গিরিখেণী উল্লন্থন করে ভারতের সর্বত ছায়ার মত অনুসরণ কোরে তার সব কৌশল ব্যর্থ করে এই ছুন্তর জনহীন সাগরসঙ্গম কুলে আসিয়া তাঁহার প্রতি কার্য্যে বিম্ন উৎপাদন করিতেছে তাহা ভাবিদেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আর এর বে এই শেষ নম তাহাও আমি বেশ ব্রিয়াছিলাম—এর পরও যে আরও ভীষণতর সহল সে কার্যো পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে তাহাও যেন আমার মনের মধ্যে কে বলিতেছিল। সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নছে—হার মানিতে সে कारन ना-रत इय थान निरव नय थान नरेरव अपन रक्ती में कियान পুরুষ ৷ ডাক্তারের আজ যা অবস্থা দেখিলাম তাতে শৈষ পরাজয় যেন তাঁর ভাগ্যেই আছে বলিয়া মনে হইল—কিন্তু কেন এমন হইল— এত শিক্ষা এত অধ্যবসায় এত অহুসন্ধান এত অর্থব্যয় এত সাধনা किरात्र जन्म गव विकन इटें ए हिनन- अकवात्र राम यान इटेन अत মূলে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাই। ডাব্রুার তিব্বতে ছন্মবেশে যাইয়া লামানের আমুগত্য স্বীকার করিয়া তাহাদের বিশাসোৎপাদন করিয়া জীবন-রহস্ত বিবৃত্ত সর্কাপেকা গোপনীয় পুঁথি থানি বিশাস্ঘাতকতা করিয়া আনিয়াছিলেন—ইহা তাহার প্রতিফল নয় তো—ভাবিলাম হবেও বা ৷ সংকার্যোর মূলে অসং চেষ্টা বিশ্বমান থাকিলেও যে তাহা স্থাসিদ্ধ হয় না-এ তাহারই ইন্দিত নয় তো!

পুরাকালে গুরুরা যেমন শিষাকে বিভাদান করিয়া গুরু দক্ষিণায়ে শিষাকে "তোমার বিছা কার্যাকরী হউক" বলিয়া আশীর্কাদ কবিতেন— এবং সেই আশীৰ্কাদ ভিন্ন যে বিদ্যাশিকা নিফল হইত এমন কথা শুনিয়াছিলাম—এ সেই তিব্বতীর অক্সর অপক্কত বিদ্যা কি তাঁহাদের মর্মান্তিক অভিশাপে নিক্ষল হইল। বিচিত্র কি। অতি হীন, অতি কুত্র, অতি শক্তিহীন দরিত্রও যথন মন্মান্তিক ব্যথা পাইলে উপর দিকে হাত তুলিয়া বলে "ভগবান এর বিচার করবেন" তখন সেই দীনের মর্ম্ম নিবেদনও ভগবানের নিকট উপেক্ষিত হয় না—তার উপর অত্যাচার যে করে সে যখন ভগবানের স্বন্ধ বিচারে রুতকর্মের জন্ম দণ্ডিত হয়. তথন সেই মহাসাধক সেই তিব্বতীয় যোগীগণের মর্মদাহের উদ্বাপ যে জাক্তার শঙ্করলালের সব চেষ্টাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবুও কিন্তু ডাক্তারের জন্ম আমার মনটা ছট্ফট্ করিতেছিল—ইচ্ছা হইতেছিল যেন এক নিমিষে সব অভাব ঘুচাইয়া দিই—যেন ঐক্তঞ্জালিক শক্তিতে দব কাৰ্য্য তাঁহার ইচ্ছামত স্থসম্পন্ন করিয়া তাঁহার মুখখানি ক্বতকার্য্যতার সম্ভোষে পূর্ণ দেখি—অন্তের কাছে তিনি যাই হউন—আমার চক্ষেতিনি দেবতা— তিনি আমার জীবনরক্ষক-আমার অল্পাতা-আমার মনোরাজ্য-রাণী সালোয়ার প্রতি গভীর ক্ষেহশীল।

#### षर्के जिः म भित्र राष्ट्र ।

আরও ৪।৫ দিন নির্বিত্নে কাটিল-এ কয় দিনের মধ্যে সন্ ফিউএর আর কোন উপদ্রব চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই দেখিয়া যেন আমরা षत्नकरी सृष्ट रहेनाम। ডाङात नहत्रनान्छ रयन बत्नकरी बाङ्नानिङ হইলেন—তবে ত্র:দংবাদের মধ্যে রোগীর অবস্থা ক্রমশ:ই থারাপ হইতেছিল—তাহার পাশবিক প্রবৃত্তি যেন ক্রমশ:ই পরিক্ষৃট হইতেছিল —চোথের চাহনীটা ঠিক ক্যাপা কুকুরের মত হইয়াছিল—অনেক কটে আমরা তাহাকে গহাবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলাম—কখনও নিদ্রাকারক ঔষধ প্রয়োগে কথন বা বন্ধন সাহায্যে তাকে আয়ন্তাধীন রাখা হইয়াছিল —তবে সে যেইচ্ছাশক্তির অধীন আর ছিল না তাহা অবিদয়াদী সত্য। সালোয়াকে আমি ইতিমধ্যে এই ঘটনার অনেকটা আভাস দিয়া-ছিলাম--- ए अनिया धीत ভাবে বলিল "এরকম একটা অনিষ্ট হবে যে তা আমি যেন টের পেয়েছিলুম—আমি স্নেহ-বশত:ই হউক আর স্বার্থবশত:ই হউক শহরলালের এই উদ্ভট সমল্ল কার্য্যে পরিণত দেখিবার আশা করে কি সতাই অক্যায় করি নি —যা কথনও হয় নাই—বা হতে পারে না তাই সংঘটিত দেখবার আশা সত্য কি অক্সায় নয় ৷ যাক ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে—শহরদাদা ও তুমি চেষ্টার কোন ক্রুটী কর নাই তা কি আর আমি ব্ঝি না, তবে আমার বোধ হয় এরকম উন্মাদ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর মৃত্যুই ভাল ছিল।" "সহজ্ৰ वात : किन अथन का जात जात जेशाय दनहे—यजनिन ना अत अकी। মীমাংসা হয় ততদিন হয় তো আমাদের এথানেই পড়ে থাক্তে হবে-

श्रुष्ठ चामारमञ्ज कीवनहे दकरि बारव--- भातरव-" "रकन भाजरव। ना তোমরা যদি পার আর আমি পারবো না—" "কট হবে না —" কট কিলের, পৃথিবীতে আমার কে আছে কার জক্ত কট হবে—সংসারে যা কিছু আমার প্রিয় তাই যদি হেথা থাকে তবে আমার কি কট কিছু ना-" "जात यनि जामि এशान (शतक हतन याई-" "क्रेन याद वह कि যাও তো দেখি কেমন তুমি পুরুষ।" বলিয়া ভ্রভদে যেন একটা স্থির অব্বের রেখা ফুটাইয়া আমার দিকে এমন ভাবে চাহিল-মা দেখিয়া মনে হইল-সভাই ইহাকে ছাজিয়া অন্ত কোথাও যাইবার সাধ্য আমার নাই। আমার চোধের দক্ষে সমান ভাবে দেই হাস্ত-প্রেমোজ্জন চোধ ঘুটী রাখিয়া বলিল "যাওয়াটা ভাব মুখের কথা নয়—গেলেই হল-মনে করেছ এ সামালা নারী এর আমাকে ধরে রাথবার কি শক্তি আছে—তা মনে করো না এটা জন্ম-জনাস্তরের আকর্ষণ—এ শক্তি উপেকা করিবার সাধ্য কাহারও আছে বলিয়া আমার বিখাস হয় না---ার তা যদি না হবে সতের বৎসর জীবনে কত লোক এসেছে গেছে, কত লোকের সকে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল; কোথাও হল না---আর দেখ তুমি থাক্তে কোন দেশে, তোমায় জানতুম না চিনতুম না— ...ল ডাক্তারী কর্ত্তে, আর তোমায় জাহাজে হুদণ্ড দেখেই ভোমর পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলাম কেন-আর তুমিই বা কেন এ হতভাগিনীকে এত স্নেহের চোখে দেখেছিলে—এটা ঠিক তোমার বা আমার খোস-ধেয়ালের উপর নির্ভর করে না—তার চেয়ে বড় একটা অদৃশ্র-শক্তি এসব অঘটন সভাটন করে—যাকে আমরা বলি "প্রজাপতির নির্বাদ্ধ।" "সত্য সালোয়া—তুমি বা বল্লে অতি সত্য, এতে সত্যই আমাদের হাত

নেই—এখন এস ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের এ বন্ধন চির শুভ, চির প্রেমময়, চির কল্যাণকর হউক; বলিয়া যুক্তকরে উর্দ্ধে সেই অজ্ঞাত অচিস্তা মহাপুরুষের উদ্দেশে চাহিলাম। নব-কিশলয়-যুতা পুশ্পিতা-লতার মত যৌবন-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা সালোয়া আমার পদতলে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কি সম্ভোষে কি তৃপ্তিতে কি গৌরবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল তা হৃদয়স্থ ঋষীকেশই জানেন।

নবজীবনের অমৃতময় আস্বাদনে পুলকিত চিত্তে যথন ডাক্তারের কাছে বাইলাম, তথন তিনি রোগী লইয়াই বছ ব্যস্ত দেখিলাম—তাহার বিদ্রোহীভাব উত্তরোম্ভর বর্দ্ধিত হইতে ছিল—এবং নিম্ফল প্রতীকার চেষ্টায় ভাক্তার ক্রমশঃই প্যু গুদ্ত হইয়া পড়িতেছিলেন; আমায় দেখিয়া বলিলেন তুমি একে এক ডোজ ওপিয়েম খাইয়ে দাও নইলে আর পেরে উঠ্ছিনে"—আমি তথনই তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে বিদলাম কিছ দে এমন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে কিছুতেই তাহা थुनिया अवस शनासःकत्रं कत्राटेटि शातिनाम ना। घटे कम निया अवस् পডিয়াগেল: ভাজ্ঞার তাহাকে সবলে ধরিয়াছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে দে এমন ঝাঁপাইয়া উঠিতেছিল যে আমার আশহা হইতেছিল ক**থ**ন সে আমাদের উন্টে ফেলে দিয়ে ছুটে পালায়—একটু অতর্কিত হইলেং যে সে আমাদের বিধায় করিবে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত—আবার কথন কথন বেশ শাস্ত ভাবেও থাকিত—ভবে সে অতি আর সময়ের জন্ম। কোন রকমেই তাহাকে ঔষধ থাওয়াইতে না পারিয়া উভয়েই বড় চিন্তিত হইলাম—ভাক্তার বলিলেন এক কাঞ্চ কর, মঞ্চিয়া Inject করিয়া দাও—উপস্থিত কেত্তে তাহা স্থপাধ্য

বলিয়াই আমি অগত্যা তাহাই করিলাম—ডাব্রুনার বলিলেন "বাস ষার কোন চিন্তা নাই-এখন ২৪ ঘটা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত : এখন ওর বাঁধন উাঁধন গুলা খুলে দিতে পার-তেবে খুব সতর্ক হয়ে বসে থাক —আজ অমাবস্তা আমার একটু কাজ সারিয়া নই। তিনি চলিয়া গেলেন, আমি ধীরে ধীরে ভাছার বন্ধন মোচন করিয়া বস্ত্রাদি সংষ্ঠ করিয়া দিলাম। তার পর বসিয়া বসিয়া নিজাকর্ষণ হইতে লাগিল দেখিয়া বার কল্প করিয়া চেয়ারে বদিয়া একটু ঘুমাইয়া লইব মনে করিলাম; বোধ হয় পনের মিনিটেরও বেশী ঘুমাইনাই— रुठा । इं। कात्रवा चुमछ। जिल्ला श्राटन एमिश नत्रका श्रीना मिछे মিটু করিয়া প্রদীপ অলিতেছে কিছু শ্যাশৃন্ত ৷ একি রোগী কোণায় গেল-ঘরের মধ্যে কোথাওত দেখিলাম না। বাহিরে অমাবস্তার গাঁচ অন্ধকার, গাঢ় মদীর মত চুর্তেম্ব অন্ধকার, সে অন্ধকারে একাকী বাহির হইতে ভর্মা হইল না-চীৎকার করিয়া ডাক্তারকে ডাকিলাম —তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন কি হইয়াছে আমি বলিলাম "আমার লোকে সর্বানাশ হইয়াছে রোগীকে নিজিত মনে করে আমি নিশ্চিম্ভ হইয়া বদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি কিন্ত উঠিয়া দেখি সে नशाय नार्डे एवका (शामा" "जर्द नीज अन चात्र विमय कतिसना -- अक्टी तिज्यवात मृत्य नाथ हिजनूत्व जाक रायन कतिया रहाक् ভাহাকে ব্লিয়া বাহির করিতে হইবে, অমকার বা বন বলিয়া আজ আর নিশিত থাকা হইবে না। তালকে ধরিতে না পারিলে আর কাহারও নিতার নাই—।"বলিয়া তিনি বৈচ্যতিক আলো ও একটা বিভন্তার লইলেন, চৈত্ত ও আমি তুজনে তুটা বড় লাঠা লইয়া

ভাক্তার সেইদিকে আলোকবশা নিকিপ্∄চাঁবলেন া

বাহির হইলাম প্রথমে বাড়ীর ভিতর চতুর্দিকে দেখিলাম কোণাও তাহার চিহু নাই ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সেই ঘন বন ও গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম কিছু দূরে যাইতেই কর্দ্ধমাক্ত পথে পদ চিহ্ন দেখা গেল তাহা অমুসরণ করিয়া ক্রমশঃ সেই ভগ্ন মন্দিরের পথ ধরিলাম-ক্রমশ: অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলাম মন্দির পার্শস্থ वनमर्था जूम्न जात्मानन इरेटज्रह—छाकात तारे मिटक जात्नाक রশ্মি নিক্ষিপ্ত করিলেন—অমাবস্থার গাঢ় অন্ধকার মাঝে তীত্র বৈছ্যু-তিক আলোক তথন হীরকের মত জলতে লাগল—দেধিলাম ক্রমধ্যে ত্<del>ইটা মহুষ্য ধ্তাধন্তি করিতেছে—তাহার এক**জন** আমাদের রোগী</del> হুর্গাদাস ও অপর সেই এক চকু সন্ফিউ; আমরা অগ্রসর হইতে চাহিলে ডাক্তার বলিলেন ধবরদার এমন কাজ করো না উহার এখন যে দাকণ হিংসা প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া যুবিতেছে তাহার সম্মূথে যে যাইবে তাহার মৃত্যু অবধারিত, তবে চ্স্তনের একজনের শেষ না হইলে আর কোন কিছু করা যাইবে না ।" আমরা নি: শক্তে দাঁড়াইয়া দেই অপূর্ব্ব মন্ত্রযুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম উভয়ের শরীর কণ্টকাঘাতে ছিল্ল ভিল্ল কৃধির প্রাবে গাত্রবন্ত্র রজিত ছুব্সনেই নিঃশক্ষে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে যখন একজন ভূপতিত হইয়া পড়িক অক্ত তাহার বক্ষোপবিষ্ট হইয়া গলা টিপিয়া ধরিল; আবার তথনই-পতিত ব্যক্তি বিদ্যাহ্বগে ভাহাকে ফেলিয়া দিয়া উপরে উঠিল— এই প্রকারে উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া শেষে দেখিলাম তুজনেই গড়াইয়া নীচে পভিল। এটা সেই গাঙের পাড়, নিম্নে বিস্তীর্ণ দৈকত—আমরা অগ্রনর 

সন্ফিউকে টানিতে টানিতে জলে নামিল তারপর একটা ভীষণ চীংকারে বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল হুজনেই সেই খরস্রোতপ্রবাহে নিমজ্জিত হইল-একবার যেন সনফিউএর মাথাটা জাগিয়া উঠিল নে একটা তর্ব্বোধ ভাষায় চীংকার করিয়া কি বলিয়া উঠিল তাহার পর যেন নিমু হইতে প্রবল আকর্ষণে আবার ভূবিয়া গেল—আন্দোলিত জলম্রোত আবার শ্বির ধীর প্রবাহে বহিতে লাগিল থেন কোথাও কিছু হয় নাই। আর সেই নৈশ তামদীরাশির মধ্যে সেই নদীকুলে দাঁড়াইয়া আমরা তিনজনে হতবৃদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম ; ডাক্তার ষেন মর্ম্মর মৃর্দ্রির মত স্থির ধীরভাবে সেই নদীর দিকে চাহিয়া দাড়াইয়া-ছিলেন-্সে নিত্তত্তা ভঙ্ক করিবার সাহস আমার হইল না। হঠাৎ সেই অরণ্যানী কাঁপাইয়া—সেই ঘন তমিশ্ররাশি আন্দোলিত করিয়া দেই বক্তজন্তর চীৎকারধানি ডুবাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে কে ডাকিল "শহ**র**-লাল"—আমরা ভক্রাবিষ্টের মত পলকে চাহিয়া দেখিলাম—দীর্ঘদেহ জ্ঞটাজুটসম্বলিত প্রশন্ত ললাট এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান; তাঁহার हरक विभन मास्ति, कार्ध अभूछ, इत्य वजान्य--- छाक्ताववावू वास इटेश নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "এ আবার কি হইল গুরুদেব।" সাষ্টান্ত হুইয়া প্রণাম করিল, আমি ভয়ে ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইলাম।

#### **ঊन**हेषादिश्म श्रीदिरहत ।

- সন্ধ্যাদীর পশ্চাদক্ষণমন করিয়া আমরা দেই ভগ্নমন্দিরে আদিয়া উপস্থিত হইলাম তিনি আমাদিগকে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন; চৈতন্ত মন্দির দ্বার প্রাস্তে উপবেশন করিল। সন্ধ্যাদী বলিলেন "শঙ্কর! তুমি আঅবিশ্বত হয়েছ। কে তুমি কিসের জন্ত ধরায় জন্মিয়াছ দে সব ভূলিয়া যাও কেন—ভগবান্ কি বলেছেন জান?"

শনৈঃ শনৈক্ষচারমেদ্ বৃদ্ধ্যাধৃতিগৃহীতয়। আত্মশংস্থং মনঃকৃতা ন কিঞ্চিপিচিস্তমেৎ ॥

অর্থাৎ যদি কোন কারণে, প্রাক্তন কর্ম সংস্কার বশতঃই হউক বা
বৃদ্ধির ভ্রমজনিতই হউক মন যদি বিচলিত হয় তবে ধৈর্যযুক্তকে
বৃদ্ধিরারা মনকে ক্রমে আত্মসংস্থিত অর্থাৎ নিশ্চল করিবে। অক্ত কোন
চিন্তা করিবে না কেবল ভাবিবে আত্মাই সব, আত্মাভির অক্ত কিছু নাই
এইরূপ মনে আত্মসংহিত না করিলে যোগজাই হইবে—এই যোগের
প্রকৃষ্ট পদ্ধা" ভাক্তার বলিলেন "প্রভু সে ধৈর্য্য আর আমার নাই
আমি যে ধৈর্য্য হারাইয়াছি" "বাতৃল! ধৈর্য্য হারাইল কোথায়,
ধৈর্য্য কি আত্মাহতে ভিন্ন—সে আত্মার আসন স্বরূপ আত্মা তাহাতেই
স্থাপিত তাহা বিশ্বত হইতেছ কেন ?" শহরলাল বলিলেন প্রভু!
এ পরাজয় যে আমি কিছুতেই বিশ্বত হইতে পারি না" "নির্কোধের
মত কথা বলিও না শহর! যার নামে তোমার নাম সেই জ্ঞানীপ্রেষ্ঠ

সেই পরম পুরুষের নামে কলম করিও না—পরাজ্য কার, তুমি আমি কি জ্বম পরাজয়ের কর্ত্তা ? তুমি কি ভূলিয়া যাইতেছ—

> "নেহাভিক্রমনাশেহভি প্রত্যবায় নাবিষ্যতে বল্পমণ্যনা ধর্মস্ত ত্রায়তো মহতাভগৎ ॥"

এ কর্মবোর্গ, ইহার প্রারম্ভে বিনাশে প্রত্যবায় নাই, ভগবানের নামে যে মহাকার্য আরদ্ধ হয় তাহাতে বিশ্ববৈগুণ্য ঘটিতে পারে না। এই পরম পবিত্র ভারতের উদ্ধারপথ শ্বরূপ নিদ্ধাম কর্মবোগ অতি অক্সমাত্রায় আরদ্ধ হইলেও তাহা নিম্ফল হয় না; কারণ তাহার ফলাক্লের দারী আমরা নহি; যিনি কর্মের প্রচেষ্টারূপী দেই পরম পুরুষই তাহার আধার। তবে আত্মবিশ্বত হইয়া ইহার কর্মফলে অভিলাষ করিয়ারথা আত্মান্থশোচনায় দম্ম হইতেছ কেন? যাও উঠ! আর নষ্ট করিবার সময় নাই, সময় নষ্ট না করিয়া শক্তির অপবায় না করিয়া নিশ্বাহ হইয়া ভগবৎ পদে মতিস্থাপনা করিয়া আত্মসংহিত হও! মোহ পাশে কাটাইয়া হ্রদয়ন্থ ক্রীকেশের উলোধন কর, শান্তি তৃপ্তির অমৃত পানে অক্সম আবর হও।"

অমৃতপ্ত শহরনান বনিলেন "গুরুদেব সতাই আমি শক্তিসাধনা করিয়া শক্তিগর্কে অম হইয়াছিলাম—নতুবা এ বৃথা কার্য্যে শক্তি কয় করিতাম না" ঠিক অম্মান করিয়াছ তুমি কাহাকে দীর্ঘ জীবন নব যৌবন দিতেছিলে, কাহাকে এই অভ্নেহকে, এ যে পঞ্চত্তে স্বজ্বিত নশ্বর এর রক্ষার কোন আবস্তুক নাই বরং সেটা প্রকৃতির বিক্ষাচরণ; তাই প্রকৃতি তোমায় পরাজয় করিয়া প্রতিশোধের হাসি হাসিয়াছেন—আত্মাই জীবের সর্কাশ্ব সেই আত্মা—পঞ্চ ইক্সিয় ও তৎসন্তুক্ত

পঞ্চ বিষয় হইতে মৃক্ত, তাহ। অজর অমর অক্ষয় অব্যয় অচিস্ত্য অক্লান্ত সেই চিরন্থনীন জরাবার্দ্ধকাদির অতীত সেই সত্য সেই চিরন্থুন্দর তাহাকে দিবার কিছু নাই; কেবল ব্রিকার ভাবিবার তাহার সহিত মিশাইবার উপায় আছে, অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আত্মন্থ হইতে যত্ন কর—মৃক্তি পাইবে। যাও অভ ধীরচিত্তে বিচার করিয়া দেখ—কল্য প্রভাতে আমার সহিত সাক্ষাং করিবে।" সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে ফিরিয়াই এক অভুত ব্যাপার দেখিলাম; ভাক্তারের ঘরের দার উন্স্তল-গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যাদি ইতন্তত: নিক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি হৃতন্তত: নিক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি হৃত্যিতত—দেই লৌহ-আলমারি ভগ্ন, ভাক্তার দেখিলেন সেই অম্ল্য তিব্বতীয় পূঁথি অপহৃত, এককোণে সেই বন্ধুবর কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছেন দেখিয়া ব্রিলাম সেটাকেও নিহত করিয়াছে—পূঁথি সমস্ত ছিন্নভিন্ন শতধাবিক্ষিপ্ত। এসব দেখিয়া ভাক্তার একবার মৃথ বিক্বতিও করিলেন না—সমস্ত একজিত করিয়া প্রাক্ষণে স্তপীকৃত করিলেন তারপর তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াদিলেন—ধৃ ধৃ করিয়া আন্ন জলিল। অর্ছ্যভানী বিচিত্তময় বৈজ্ঞানিক বন্ধাদি—অভূত শক্তিশালী বিবিধ ঔষধাবলী সব ভন্ম-ভূপে পরিণত হইল— ভাক্তার বিসিয়া স্থিরনেত্রে হাস্তম্পে সব দেখিলেন—আমায় বলিলেন "শেখর কাল ভূমি সালোয়াকে বিবাহ করিয়া এদেশ ত্যাগ কর—আমার দশ লক্ষাধিক মৃদ্রার সম্পত্তি জগতের চতুর্দ্ধিকে বিক্ষিপ্ত, তৎসমৃদায় তোমার নামে দানপত্ত করিয়া গালোয়ার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দিয়াছি— স্বার

তুর্গাদাসের প্রায় ক্রোর টাকার সম্পত্তি ত তোমারই হইল—তোমরা বদেশে ফিরিয়া পরমন্থথে কালাতিপাত কর—আশীর্কাদ করি স্থগী হও—আমাকে বিশ্বত হও—আজ হইতে আমি মৃত, স্বগতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই—ভূলিয়া যাও যে শহরলাল বলিয়া কেহ ছিল !-- " বলিয়া দেই ধুলার উপর শুইয়া পড়িলেন-শুইয়া শুইয়া বলিলেন "চৈতন্তকেও সঙ্গে লইও--ওকে আর রুণা এদেশে আটুকাইয়। রাখিতে চাইনে" "ও আজে কর্বেন না, বাবাঠাকুর--আমি আর কদিনই বা বাঁচৰ—আপনার চরণ ছেড়ে আমি স্বর্গেও খেতে চাইনে—আমায় পায়ে ঠেলবেন না-যমের ঘর থেকে ফিরিয়ে এনেছেন-আপনার দ্যায় আমার আর কোন ভাবনা নেই—আমি আর সে সংসারের ঝঞাটে ষাব না" ডাক্তার উদাসীনের মত উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তবে তুমি থাক-মায়ের মন্দিরের দেবার ভার তোমার রইল-বলিয়। চক্ ষুদ্রিত করিয়া রহিলেন। আমরা ভক্তিপূর্ণ নেত্রে দেই ধ্যানরত মহাপুরুবের পদপ্রান্তে প্রণাম করিলাম। জানি না পৃথিবীতে আর শহরলাল জারিবে কি না ? তবে জীবনে যাহা দেখিলান তাহা পঞ্চাশ বংসরেও ভূলিতে পারি নাই—এখনো চকু মুদিত করিলে সেই ধ্যানমগ্ন মূদিত নেত্র দৌমাশান্ত মহাপুরুষের স্নিগ্ধ-হাস্তোজ্জন মৃথ মনে পড়ে---चात कि त्र मुथ प्रिथिए शाहेर चात कि ताःनाम महत क्रियात-चारात কি সেই বিপুল কর্মশক্তি সেই অদম্যতেজ সেই গৰ্মিত বৈজ্ঞানিক সেই তীক্ষ সত্যা**হদত্বী মহাপুক্ষ দেখিতে পাইব। ভবি**ষ্যতের তিমিরময়ী পর্ভ হইতে কে বলিল "হা-- আবার আদিবে।" তবে তাই হৌক মা। আবার শহরের মত কর্মধােগীর আগমনে তােমার ক্রোড় অলক্ষত

হউক—আমরা দেখিয়া ভক্তিতে প্রদায় গর্কে তোমার চরণ কমলে মন্তক নত করি।

#### **हश्वादिः म श्राद्राटक्त** ।

আর বলিবার কথা কিছু নাই। পরদিন সেই সন্ন্যাসী আমাদের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন—শহরলাল হাসি হাসি ম্থে তুর্গাদাসের ও নিজের উইল তুথানি আমাদের যৌতুক দিলেন। চৈতক্ত অনেক চেটা করিয়া একথানা নৌকা যোগাড় করিয়া ছিল—ভাহাতে আমরা আরাকান যাত্রা করিলাম। সেথান হইতে কলিকাভায় আসিব এইরূপ দ্বির হইয়াছিল—হৈতত্তের স্ত্রী সালোয়ার হাত ধরিয়া অনেক কাঁদিল—হৈতক্ত অক্ষক্ত্র কঠে বলিল "দাদাবার মাঝে মাঝে গয়লার ছেলেকে মনে করো—তোমাদের কত কট্ট দিয়েছি" আমি ভাবোদ্বেলিত কঠে বলিলাম "হৈতক্ত্র ভোমায় ভ্লিবার যো নাই—ভোমার মতন মাক্ত্র আমি জীবনে এই একটাই দেখিয়াছি—আর কথন যে দেখিব ভা মনে করি না—ভোমার যত্ত্ব তোমার আদের তোমার সরলতা চিরদিন মনে থাকিবে তুমি সত্যই আমার দাদা" বলিয়া ভাহাকে আলিক্ষন করিলাম—সে বন্ধন মুক্ত হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। কেবল নিবিকোর দেখিলাম শহরলালকে।

নৌকায় আরোহণ করিলে তীরে চৈতক্ত ও তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়।
দেখিতে লাগিল—এমন সময় দেখিলাম সন্মাসী ও শব্ধর উভয়ে আসিয়া
দাঁড়াইলেন—উভয়েই হস্তোত্তলন করিয়া শেষ আশীর্কাদ করিলেন।

নৌকা ছাড়িয়াদিল ক্রমশঃই তীরস্থ মৃত্তিগুলি অস্পষ্ট ও কৃত হইতে

ক্ষতর হইতে লাগিল—পরে অদৃশ্য হইল—তথন হঠাৎ একসংক তৃইটা গাঢ় দীর্ঘশাস যেন তৃজনের বুক ভাঙিয়া বাহির হইল—এ কি প্রিয়জন বিরহ-জনিত তৃঃথের চিহ্ন না অভূত কর্মশক্তির চরণে আমাদের শেষ কৃতজ্ঞ-পুশাঞ্চলি?

ইহার পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রভৃত অর্থশালী হইয়া পসার জমাইতে বিশেষ কট পাইতে হয় নাই-এখন আমি এখানে সর্বাশ্রেষ্ঠ সাৰ্জ্জন---আমার স্থানাহারের সময় পধ্যস্ত নাই---। অর্থেই অর্থ সমাগ্রম হয় সেটা অতি সত্য-এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের অভাবে আমার কোন ক্লেশই হয় না। বশা হইতে দাদার সংবাদ লইয়াছিলাম-তিনি এখন আর ইহলোকে নাই-স্ভরাং তাঁর স্ত্রী-পুত্রের জন্ম স্থাবস্থা করিয়া তাঁহার স্নেহের ঋণ ওধিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সালোয়াকে লইয়া পঁচিশ বৎসর পরমস্থথে সংসার যাপন করিয়া অবশেষে তাহাকে হারাইয়াছি--সেও আমায় একাকী ফেলিয়া পরম্পিতার চরণে আশ্রয় পাইয়াছে। তাহার লোকাস্তর গমনের পর চিত্ত কিছু উদ্ভাস্ত হয় তাই একখান। ষ্টীমার চার্টার করিয়া একবার সেই সাগরসঙ্গমে গিয়া-हिनाम-- शिशा (परि ममूज धारन इरेशा (म-ममूज धाम कतिशाहि--কোথাও সে পুরী বা সে ভয় মন্দিরের চিহ্ন নাই: সমস্তই কালচক্রের আবর্ত্তনে লুপ্ত। স্থতরাং আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিংসঙ্গ ডগ্ল-জীবন কাটাইতেছি—এখন প্রসেবাই আমার ব্রত—ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছি; কেবল একাত্তে বসিয়া সালোয়ার সহিত পূর্ণমিলনের অপেকা করিতেছি।

সম্পূর্ণ।

## নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি।

নিরুপন। পুরস্কারের পরিবর্ণ্ডে আগামী বর্ষ হইতে এই বাষিক প্রকাশিত হইবে। ইহা ডবল জাউন ৮ পেজী আকার হইবে ও ন্যুন করে দশথানি বছবর্ণ চিত্র দশথানি দ্বির্ণের দশথানি এক বর্ণেরও দশথানি বাঙ্গ চিত্র থাকিবে—এত ঘাতীত ইহাতে ছোট গল্প, হাস্ত কবিতা, বাঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি বিবিধ মনোরঞ্জক বিষয়ের অবতারণা করা হইবে। চিত্রের জন্ম বাঙ্গালার প্রেষ্ঠ শিল্পীগণের সাহায়া লওয়া হইবে। কিজর জন্ম বাঙ্গালার প্রেষ্ঠ শিল্পীগণের সাহায়া লওয়া হইবে। একজন নামজাদা শিল্পীর যা' তা' ছবি বা কোন লকপ্রতিষ্ঠ লেখকের যাছেত্তাই রচনা আমরা প্রকাশ করিব না। কারণ বিগত ছয় বৎসরে অখ্যাতনামা রচ্মিতা ও রচ্মিত্রীর যে দকল রচনা আমরা সাধারণকে উপহার দিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই অল্পকাল মধ্যে আজ লকপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন দেখে অনুমান করেছি যে আমাদের বিচার ও প্রতিতা-নির্দারণ অসঙ্গত হয় নি।

পুতকের অঙ্গলোষ্ঠব ও উচ্চ আদর্শ (High Standard) রক্ষণে আমরা যত্ন চেষ্টা বা অর্থব্যয়ের কোনরূপ ক্রটী কর্বনা। এরপ উত্থন ইতিপূর্বে কোন বাঞ্গালী পারফিউমার করেছেন বলে মনে হয় না—
তবে দেশকালপাত্র অন্থনারে এরপ একটা উত্থনের আবশুকতা
উপলব্ধি করে এই শ্রম ও ব্যয়সঙ্কুল কার্য্যে হত্তক্ষেপ কর্ত্তে উত্তত
২য়েছি। বিলাতের স্থাসিদ্ধ সাবান ব্যবসায়ী মেসাস্থ্র, এও
এক্ পিয়াস্কোং লিমিটেড এইরপ Annual বা বর্ষস্থৃতি প্রকাশ করে
বিক্রয় করেন। এরপ পুত্তক প্রকাশে বহু ব্যয়বাহল্য ঘটে স্কৃতরাং

এতদিন থেরপ মাত্র একটাকা একশিশি তেলের সঙ্গে বিনামূল্যে উপহার দিতাম—এবার আর তা পারবো না, তবে একাজে আমরা কোনও রকম লাভ রাখ বো না পৃত্তক প্রকাশে যা সঠিক ব্যয় হবে সেই অমুপাতেই পৃত্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত হবে। এই মূল্যের কথা আগামী বংসরের শ্রাবণ মাসের মাসিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপিত হইবে। পৃত্তক পূর্ববং শারদীয়াতেই প্রকাশিত হইবে—তবে এ সম্বন্ধে আর স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপন করিয়া ব্যয় বাছল্য করিব না। বাহাদের রচনা পাঠাইবার ইচ্ছা হইবে—আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ছোট গল্ল, ব্যক্ষচিত্র, কৌতুককণা, রহস্য কবিতাব। চিত্র পাঠাইতে পারেন—তন্মধ্যে যে সকল গ্রহণ যোগ্য হইবে উপযুক্ত মূল্যদানে গ্রহণ করিব।

#### নিরুপমার আহক আহিকাগণ।

আপনাদের দয়া আমরা ভূলি নাই, ভূলিতে পারিব না। তাই আপনাদের জন্ম একটা স্বতম ব্যবস্থা বহিল। এখন হইতে আমাদের বিক্রীত 'নিক্রপমা' 'হিমানী' 'ভেলভেট ক্রীম' প্রভৃতি প্রব্যের সঙ্গে একটা করিয়া "কুপন" দিব – ঐ কুপন, সকলে সয়ত্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আগামী ১৩০০ সন ৩০শে ভাত্রের মধ্যে প্রত্যেক পচিশ খানি ঐক্রপ কুপন সহ আমাদের কার্য্যালয়ে আপনার নামধাম পাঠাইলে প্রেরতের নিকট রেজেট্রী পার্যেলে একখণ্ড নিক্রপমা বর্ষশ্বতি প্রেরত হইবে।

## শৰ্মা ব্যানাজ্জী এও কোৎ।

পারফিউমাদ, এজেন্টদ্ এও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়াদ।

৪৬ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

## FACTOR!

আমরা বাজারের সাধারণ টেবিল-চেয়ারওয়ালা অর্ডারসাপ্লায়ার নহি—এই তালিকার লিখিত সমস্ত মালই আমাদের ঘরে মন্ত্তু থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ইইতে বছবিধ উচ্চপ্রেণীর দ্রব্যু আমরা আমদানী করি। বিস্কৃট, লজেঞ্জ্স, পেটেণ্ট মেডিসিন, এসেন্স ও বছবিধ সৌখীন স্থগন্ধি দ্রব্যু, সাবান, রোল্ডগোল্ডের বোতাম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকি। আমাদের অর্ডার দিলে প্রবঞ্চিত ইইবার কোন আশহা নাই; কারণ, বিগত বাইশ বৎসর কাল সাধারণের সহিত কারবার করিয়া আমরা ভারতবাসীর বিশেষ অন্ত্রহভাজন ইইয়াছি। বিত্তায় উচ্চপ্রেণীর জিনিব দিতে পারি বলিয়া খুচরা বেচাকেনায় আমাদের দোকানের নগদ বিক্রয় কলিকাতার মধ্যে স্ববিদ্যাল অধিক। মফ্রেকের পাইকারগণ একবার মাল লইয়া গ্রেমিবিন কিরপ যত্তে-মাল প্যাক করিয়া প্রেরণ করা হয়। মূল্য সর্কাপেক্ষা নিয়। সিরীকা প্রার্থনীয়।

## মফঃস্বল বিভাগের নিময়াবলী।

- ১। আমরা কাহাকেও ধার দিই না—ভি: পিতে মাল পাঠাইতে হইলে আহুমানিক অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে হইবে।
- ২। যেদিন মাল পাঠান হইবে সেদিনকার বাজার দর লওয়। হইবে।
- ৩। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্যাকিং, মাণ্ডল ভি:পিঃ কমিশন মুটে বা গাড়ীভাড়া, পার্যেল পাঠাইবার খরচ, হণ্ডীর ই্যাম্প প্রভৃতি সমস্ত ক্রেভাকে দিতে হইবে।
- ৪। পার্শ্বল ভাকঘরে বা রেল টেশনে পৌছাইয়া ি আমাদের সর্বপ্রকার দায়ীত্বের শেষ হইল। পথিমধ্যে ভগ্ন হইলে পোয়া
  যাইলে বা কোনরূপ লোকসান হইলে, আমরা দায়ীত্ব লইতে অক্ষম—
  পার্শ্বেল লইবার সময় অবস্থা সন্দিশ্ধ বোধ হইলে বিশেষ করিয়া
  দেখিয়া ওক্সন মিলাইয়া বা বহনকারীগণের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত
  কর্মানীর সম্মুথে খুলিয়া চালানের সহিত মিলাইয়া লহতে হইবে;
  পার্থক্য দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাং বহনকারীগণের নিকট দাবী করিতে
  হইবে।
- ৫। অর্ডার লিখিত মাল বাজারে না পাইলে তংস্থানে কোনরপ পরিবর্ত্তনজব্য দেওয়া আমাদের ইচ্ছাসাপেক থাকিবে—এবং প্রেরণ সম্বন্ধে যেরপ উপদেশ থাকিবে আবশ্যক অস্থায়ী আমর। তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিব—তজ্জনিত ক্ষতি হইলে তজ্জ্য আমর। কোনরপ দায়ী হইব না।



বিগত পাচ বর্ষে দশলক বোতল বিক্রীত হইয়াছে। বাজারে অসংখ্য নামজালা কেশতৈল আছে; কিন্তু এ গর্বা করিবার অধিকার কাহারও নাই।

#### নিরুপমার নবীনত্ব—

- (২) নিরুপমা উৎকৃষ্ট উদ্ভিচ্ছ তৈলে প্রস্তৃত স্থৃতরাং ইহা মৃতির্দ্ধ শীতল রাধিতে পারে কিনা ও কেশের হিতকারিণী কিনা, গুণগ্রাহী, দে বিচার রবেন। বাজারের নামজাদা কেশ তৈলের মৃত ইহা মিনারেন অয়েল বা গন্ধহীন কেরাসিন তৈলে বা স্থার নারিকেল তৈলে আপাতঃ মধুর বিলাভী গন্ধ সংযোগে প্রস্তৃত নহে।
- (২) প্রিমাণে—নিরুপমা প্রায় অন্ত সকল কেলুতিল অপেক্ষা বেশী—স্ত্রাং স্থলভ ও নিত্য ব্যবহারোপ্যোগী ।
- (৩) বিশেলিকপমা চল চল লাবণ্যময়ী, দ্রবীভূত স্বর্ধের মত উজ্জল ও নয়নানককর। ইহা তৈলের ময়লা চাকিবার জন্ম রক্তের মত ঘোর এলক্যানিন নামক ক্লিম রক্তে রঞ্জিত নহে—নিক্লপমার বর্ণ স্বভাবজ, নিজস্ব।
- (৬) প্রাক্রে—নিক্রপনা সত্যই উপমাবিহীন। ইহার মত মিষ্ট—এত স্থিম, এত স্থায়ী অথচ প্রতিমৃহুর্তে পরিবর্তনশীল বিচিত্র গন্ধ বৃথি অন্তকোন কেশ তৈল দান করিতে আজিও কেন্ত সক্ষম হয় নাই। রামধন্ততে যেমন বিবিধ রঙের সমাবেশ, নিরুপমায়ও সেইরূপ বিবিধ ক্রুমের শ্বাস তর্ক।

| নিক্লপমা ( হাউদোল্ড ) পাইট মূল্য   |         | 10     | ডজন         | >2~ |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|-----|
| " পপুলার ৫ আ: ৾"                   |         | 3      |             | > - |
| গোলাপগন্ধ নিৰুপমা (Rose-de-Shiraz) | मुक     | 13 210 | <b>७</b> इन | 30  |
| যুথিকাগন্ধ "( Jasmine,exquiste )   | ,<br>,, | >      | **          | 30  |
| ভাষলেটগন্ধ " ( Violet-sublime )    |         | >110   |             | 34  |
| মধুমালতীগন্ধ, ( Sweet-Briar )      | <br>10  | ٥١٥    | ,,          | معر |
| শতদলগন্ধ ; ( Ideal-Lilly )         | ,,      | 3      | "           | 300 |
| त्र <b>्य</b>                      | 19      | ١,     | <b>39</b>   | >0  |
| এই সকলগুলিই পরিমাণে ২ আউন্স মাত্র। |         | •      |             |     |
|                                    |         |        |             |     |

এই গুলির গন্ধ কত মধুর ও কত স্থায়ী তাহা ভাষায় বর্ণন। সম্ভব নহে। ব্যবহারেই বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

#### আর এক হুবিধা,—অপছন্দে মূল্য কেরত।

যদি নিরুপমা ক্রয় করিয়া উহা আপনার ক্রচির অভ্যুক্তপ বোধ না হইলে বা গান অংশে ঠকা হইয়াছে মনে করেন তবে উহা ধরচ না করিয়া ে দিলে প্রত্যেক নিরুপমা বিক্রেতা উহা বদলাইয়া দিতে বা নগদ মুল কুরু দিতে বাধ্য থাকিবেন। কারণ আমরা সম্ভুট ক্রেতা চাই —অসংখ্যেবির সহিত প্রদত্ত অর্থের আমরা প্রত্যাশী নহি। বলা বাহল্য এইক্রপ উদারসত্তে আজ অর্থি কোন কেশতৈল বিক্রীত হয় নাই।

## ক্যাফ্টর অয়েলের কথা –

## ইপাল মার্কা ক্যাষ্টর অক্সেল

কেশে থাহারা ক্যান্টর অয়েল ব্যবহারের পক্ষণাভী তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন—বাজারে যতগুলি ক্যান্টর অয়েল প্রচলিত ওয়াধ্যে কয়েকটা লাহেব বাড়ীর অয়েল ছাড়া আর কোনটাকেই "চলতি" বলা যাইতে পারে না; তার কারণ হচ্ছে দেশীয় তৈল প্রস্তুতকারীক্ষণ ক্যান্টর অয়েল স্থাবিদ্ধত ব প্রজানেন না। তাঁহাদের ক্যান্টর অয়েল স্থাবিদ্ধত ব প্রজানেন না। তাঁহাদের ক্যান্টর অয়েল স্থাবিদ্ধত ব প্রজানেন না। তাঁহাদের ক্যান্টর অয়েল মাধ্যে আমাদের আনীত জরদা ও স্থরতি ব্যবহার করিলে, জন্ম কোনও দোকানে জিনিষ আপনার পছন্দ হইবে না—একথা খুব বড় গলা করিয়া। বলিতে পারি।

| नत्यू अत्रमा। |               | কাশীর স্থরতি।  |                 |                    |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
|               | ভরি           | <b>ে</b> শ     | ভরি             | সের'               |
| ৪নং           | 1.            | 8 🔪            | <b>ःनः— ।</b> ∙ | :67                |
| ৮নং—          | <b>√</b> •    | <b>b</b> \     | ১নং— ∥∙         | ७२०                |
| ; ২ নং        | <b>৶•</b>     | >5~            | এলাচী—তোলা      | ১ ্টাকা            |
| ১৬নং —        | 10            | ১৬১            | কৌটার মৃশ্য,    | প্যাকিং ও          |
| তবকদার জ্ব    | াফরাণী—ভ: ॥৹, | , দের ৩২১      | । মাঙল স্বভন্ত। | একত্তে ২০১         |
| আসলী তক       | कौ - ১        | " <b>৬</b> 8 < | টাকার অধিক      | মাল লইলে           |
|               |               |                | টাকায় ৵৽ কমি   | [म <del>न्</del> य |

#### মাদ্রাব্দের আসল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট—

# ১নং জে,বী,পরিমল স্প্র

নশুদেবীর স্থপরিচিত মান্রাজী পরিমল নশ্যের পুনঃ পরিচয় জনাবশ্যক। তবে কথাটা হচ্ছে এই যে, "জে, বী" মার্কা আসল পরিমল
নশ্য বেচিয়া কম লাভ হয় বলিয়া অনেক দোকানদারই অধিক লাভের
আশায়, ইহার অন্তকরণে প্রস্তুত নশ্যু, আমল "জে, বী" পরিমল বলিয়া
বিক্রয় করেন। এই সকল নশ্য অপরিস্কৃত তামাকে প্রস্তুত ও তাহাতে
ধূলা, বালি ও বৃক্ষপত্রচূর্ণ মিশ্রিত থাকে, সেইজন্য উহা ব্যবহারে
নাসিকার নানারপ পীড়া উৎপাদন করে। আমাদের নিকট ঐ সমস্তুর্গ করিম নশ্য নাই। আসল "জে, বী" পরিমল আমাদের নিকট ইহতে

लहेर्द्रन। भूना প্রতি শিশি। জানা। ডজন ২০ আনা। গ্রোস ২৫ টাকা। প্যাকিং মাশুল শ্বতর। কোন ক্রিশর্ম নাই।

২৪ তোলার টীন ১নং লাল লেবেল—মূল্য ২১ টাকা, ডঃ ২২॥ । ২৪ "টীন ১নং বি হরিলা লেবেল— ১৮০ ডঃ ১৯॥ ।

## কড়া মাদ্রাজী নস্ত।

মান্রাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত তামাক হইতে নিপুণ নক্তপ্রস্তুত-কারীগণের স্থকৌশলে প্রস্তুত্ত, এই নক্ত বাদ্ধারে বিক্রীত নক্ত অপেক্ষা বর্ণে, গদ্ধেও দানায় কত উৎকৃষ্ট, তাহা একটাবার লইলেই উপলব্ধি হইবে। সন্তার থাতিরে খুচরা দোকানের যা'তা' নক্ত কিনিয়া নাসারদ্বের পরকাল নষ্ট করিবেন না।



নালাজে তিল তৈলে রন্ধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, স্ক্রাং তথাকার শত ধৌত খোলাবিহীন ক্রফ তিল হইতে প্রস্তুত তৈল যে বালালা দেশের শোরগোঁজা, চীনাবাদাম প্রভৃতি ভেজাল মিশ্রিত তিলতৈলাপেক্ষা সর্বাংশে উৎক্রই, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। সেই বিশুদ্ধ কাঁচা-ক্রফ-তিল তৈনে মন্তিক স্নিপ্ধকারক, কেশপোষক গদ্ধ ও ঔষধি সংযোগে প্রস্তুত, এই মহাস্থলত তৈল যে দরিজ বালালীর নিত্য ব্যবহারের ও আদরের প্রব্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি । পরীকা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি পাঁইট ১১, ভলন ১০১, ভাকমাণ্ডল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।



কস্থরী-গন্ধ মূল্য—
প্রতি শত ১ ,
পুন্নাগ দক' , , ,
অন্ধর দ , , ,
অন্ধর ॥ , , , ,
তিনশভের কম ভিঃ
পিতে পাঠান হয় না।
একত্তে এক হাজার
লইলে টাকা প্রতি
ক' কমিসন দেওয়া
হয়।

সভাতাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া আজ বাঙ্গালী অলস, অকর্মাণ্যও বাব্'র জাতি ইইয়াছে—তাই সন্ধ্যায় আজ সব ঘরে ধূপ ধূনা গঙ্গাজল পড়ে না
—আকাশ ভরিয়া তেমন পৃত স্থপন্ধ উত্থিত হয় না—তেমন আর ঘরে ঘরে
শাক বাজে না। এখন দৃষিত বায়ু শোধন জন্ম আমরা অর্থবায় করিয়া
ফিনাইল, ল্যাপথলিন; কার্কালিক প্রভৃতি আনিয়া ঘরে ছড়াই ও সেই
উগ্রগন্ধ আণে ধন্ম হই। ধূপ তৈয়ার করিতে যে তনক পরিশ্রম।
যাহাতে সকলে আবার এই স্কলর প্রাচ্য বিলাসন্দ্রব্য সহজে ব্যবহার করিতে
পারেন, সেজন্ম আমরা চন্দনবৃক্ষবহুল স্বদ্র মহীশ্র দেশে ধূপ প্রস্তুতের
একটা বিস্তৃত কার্থানা খুলিয়াছি এবং বঙ্গবাদী শুনিলে আশ্চর্য হইবেন
যে আমাদের প্রস্তুত এই ভারতীয় ধূপ, চীন জাপান, দক্ষিণ আজিকা,
আমেরিকা, এবং সভ্যতার লীলাভূমি ইংলণ্ডেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত
ভইতেন্তে—অথচ বাঙ্গালীর নিকট তাহার সম্যক আদর হয় না।

ধূপ ব্যবহারের তপকা বার্তা—ধুপের ধ্যে দ্যিত বায়্সংশোধিত হয়, সংক্রামব্যাধির বীজাণু বায়্তর হইতে দ্রীভূত হয়, গৃহ গেজে আমোদিত হয়, গৃহমধ্যে মশা, মাছি, আরু লা প্রভৃতির প্রাচ্ছা নিবারিত হয়। বিলাতী ভিস্ইনফেক্ট্যান্টের চেয়ে বেশী কাজ হয়, অথচ এর স্থপদ্ধ সে দিতে পারে না।

## এক্স্রাট কেওড়া লিকুইড্ বা কেওড়ার ঘনীভূত তরলগার।

প্রাচীন-প্রথার উপর আধুনিক বিজ্ঞানের জয়চিছ়। ইহা অভি
আর মাত্রায় ব্যবহার করিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, অধিক্ষ্
কেওড়া জলের স্থায় ইহা শীঘ্র বিকৃত হয় না। ইহা সরবং আইসক্রীম,
পুজিং, প্রভৃতি বিবিধ ধাজদুব্য সংযুক্ত হইয়া ধাজে অমৃতের আস্বাদ
আনয়ন কবে। মৃল্য প্রতি শিশি॥ তজন ৫ ।

## গোলাপী কেওড়া।

#### গোলাপ ও কেওড়ার সম্মিলিত সার।

পানীয় জলে শ্বতম গোলাপ জল ও কেওড়া জল না মিশাইয়া ইহার করেক বিল্পু মিশাইলে পানীয় জলের উৎক্ষ সাধিত হয়। এই মিশ্রিত জল পানে পেট ঠাণ্ডা থাকে ও পিণাদা নিবারণ হইয়া ভূপ্তির সন্তোহে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়। এতদ্বিল ইহা দিরাপ, দরবং, মিশ্রীরজল, আইসীক্রীম, পুডিং, চাটনী প্রভৃতিতে সংযোগ করিয়া রসনার তৃপ্তিদাধন করা যায়। ম্লা ৪ আ: শিশি লেও, জজন ৬॥০।



অনেকেই লক্ষেত্র জরদা বিক্রয় করেন বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা যথন হইতে বাঙ্গালী সমাজে এই সকল এব্য বিক্রয় করিতেছি ভথন কোনও বাঙ্গালী দোকানদার ইহার নামও জানিত না।

## 

## निक्षांत्रिण मित्नत भतिएय भव

বৰ্গ সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা

এই পুস্তকধানি নিম্নে নিদ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পুর গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসা জ্বিমানা দিতে হইবে

| জরিমানা দিতে    | হইবে            | জরিমানা দিতে হইবে |             |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| নির্দ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধারিত দিন   | নিৰ্দ্ধারিভ |  |  |  |  |  |
| 29-99 20        | -               |                   |             |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
| i               |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
| •               |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                   |             |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                   |             |  |  |  |  |  |